# জয়ন্তী

## खीबीदबस्ननाथ यूद्यां भाषाय

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী

২১৬ নং কর্ণপ্রয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা প্রথম সংস্করণ : ১৩৬০

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাসচক্র ঘোষ শ্রী**মাধৰ প্রেস** ৩১ কৈলাস গোস ষ্ট্রীট, কলিকাডা

## নাট্যরস-পান-পাগল বদ্দ্ শ্রীযুক্ত বীরেক্তক্ক ভদ্র, বি, এ

জশ্বন্তী

মহাশয়কে

উৎসর্গ করা হ'ল—

তাস্থূল-করঙ্ক-বাহিনীর মতো বহন কর্তে তাঁর আদরের পানপাত্র

মণি। ও-সব হেঁয়ালি ছেড়ে দিন। বলুন, আপনার ক্যাকে হত্যার জন্য মূলতঃ দায়ী কে ?

সোম। আমি।

সকলে। আপনি १

মণি। ধর্মাধিকারের সাম্নে মিধ্যা বল্ছেন ?

সোম। বিন্দুমাত্র নয়। ভগবান জ্ঞানেন, জ্ঞয়ন্তীর চুর্ভাগ্যের মূল কারণ আমি।

মণি। এ পাগ্লামির যায়গা নয়। মাণিক আপনাকে বলেনি হয় জারুণের আদেশে সে আপনার কন্যাকে হত্যা করেছে ? অনস্ত। কি বলেন,—এ কথা সত্য ?

নন্দার প্রবেশ

नन्ता। मञ्जूर्वभिथा।

অরুণ। নন্দা!

নন্দা। মিথ্যা কথা ধর্মাধিকার। মাণিক কিছুই বলেনি।

মণি। একি সব চালাকি পেয়েছ নাকি? মাণিক, ধর্মাধি-কারের সাম নে মিথ্যা বলো না। বল, কে হত্যা করেছে?

মাণিক। আমি।

মণি। কা'র আদেশে, ভাই বল!

মাণিক। আমার নিঞ্চের বুদ্ধির আদেশে।

মণি। আর কেউ ভোমাকে আদেশ দেয়নি?

মাণিক। না।

মণি। (একসঙ্গে) মিধ্যা কথা!

**ज**रूर**ी** [ 8र्थ श्रक

নন্দা। মিথ্যা কথাই বটে ধর্ম্মাধিকার!

অনন্ত। মিথ্যা কথা ?

মণি। বল,—বল দেখি এইবার—

নন্দা। সেদিন ঝড়ের রাতে নৌকাড়ুবি হ'য়ে মাণিক গুরুতর আঘাত পায়, তা'তেই ওর মাথা খারাপ হয়েছে। জয়ন্তী আমার সখী ছিল। আমি জানি, সে আত্মহত্যা করেছে।

অনন্ত। (সোমনাথকে) আপনি কি বলেন?

সোম। আমার যা বল্বার—বলেছি, আর কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।

মণি। দিতেই হবে। আইনের বলে জোর করে' আমরা আপনার উত্তর নেব।

সোম। পার,--নাও! মণিদত, কতা আমার-তামার নয়।

মণি। কিছু যায় আসে না। হত্যার অভিযোক্তা রাজা—তুমি নও। পিতা যদি হত্যাকারী হয়,—রাজা তাকেও শাস্তি দেবেন।

সোম। বেশ, তাই হোক।

মণি। এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে মাণিকের কথা সভ্য নয়, নন্দার কথা সভ্য নয়। সভ্য বলবার ভয়ে সোমনাথ উত্তর দিতে অস্বীকার কর্ছেন!

জ্মনস্ত। কিন্তু, তাঁর কন্মার হত্যাকারীর শাস্তি বিধান কর্তে তাঁর কি আপত্তি থাকতে পারে ?

মণি। অরুণ অর্থ দিয়ে ওঁর মুখ বন্ধ করেছে। প্রকৃত ব্যাপার

৩য় দৃষ্ণ ] জয়ন্তী

আপনি নিশ্চয়ই বৃঝ্তে পেরেছেন ধর্মাধিকার। জয়স্তীকে বে-ই হত্যা করুক,—অরুণের আদেশেই সে মরেছে!

#### দীপক ও জয়ন্তীর প্রবেশ

দীপক। মিথ্যা কথা। জয়স্তী মরেনি!

অরুণ। জয়ন্তী—জয়ন্তী —( তাহাকে ধরিল )।

সকলে। জয়ন্তী!

অনস্ত। এই জয়ন্তী! তবে সে হত হয়নি?

সোম। না, দীপক তার প্রাণরক্ষা করেছে।

মণি। ভা'হলে হত্যার চেষ্টা ভো একটা হয়েছিল ?

- দীপক। তা'ও নয়। মাণিকের সাথে জয়ন্তী আস্ছিল অরুণের কাছে। ঝড়ে নৌকাড়ুবি হয়েছিল,—জয়ন্তীকে আমি উদ্ধার করেছিলাম।
- অরুণ। জয়ন্তী. তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না জয়ন্তী! সর্ববন্ধ যায় যাক্। তোমাকে নিয়ে আমি সমস্ত দুঃখকষ্ট মাধা পেতে নেব।
- কুমার। সর্বাস্থ বাবে কেন অরুণ ? আমার বন্ধুর বিবাহে আমি
  কি সামাত্ত যৌতুক দিতে পারি না ? মনিদত্তের ঋণ আমি
  শোধ করে দেব।
- জয়ন্তী। (প্রণাম করিয়া মহামায়াকে) মা, আমি কি পায়ে স্থান পাব না ?
- মহা। 'হুমি আমার গৃংলক্ষী জয়ন্তী।

### তুলিয়া আশীর্কাদ করিলেন

মণি। আচ্ছা, ভোমাদের লক্ষ্মীলাভ হোক্।

প্রস্থানোগ্যত

দীপক। (ধরিরা ফেলিরা) অপেক্ষা, অপেক্ষা বন্ধু ! ভোমার অ্যাচিত উপকারের পুরস্কার নিয়ে যাও। ধর্মাধিকার, এই লোকটাকে যদি আমি গলা টিপে মেরে ফেলি, আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সে কি আমার অপরাধ হবে ?

মণি। পাগ্লামো করোনা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

অনস্ত। অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্ম রাজশক্তি রয়েছে দীপক, নিজ্কের হাতে তা' তুলে নিতে নেই। মণিদত্ত, তুমি চক্রান্ত করে' আজকের আনন্দ-বাসরকে ভিক্ত করে' তুলেছ। তা'র শাস্তি কি জানো ?

মণি। শাস্তি? কেন? আমি কি করেছি?

অনস্ত। কি করেছ, ভার বিচার কা'ল হবে। আজ তুমি বন্দী। মণি। বন্দী ? অবিচার,—ধোরতর অবিচার।

কুমার। ধর্মাধিকার, আমার অমুরোধ—আজ্ঞ এই উৎসবের দিনে ওকে আপনি ক্ষমা করুণ। ওর সমস্ত প্রাপ্য আমি কালই মিটিয়ে দেব। আজ্ঞ এই আনন্দের দিনে কারও মুধ্ব যেন মলিন না থাকে।

অনন্ত। ষাও মণিদত্ত, এই মহাপ্রাণ যুবকের অনুরোধে ভোমাকে আমি ক্ষমা কর্লাম।

মণিদত্তের প্রস্থান

- অরুণ। (দীপককে) বন্ধু, তুমি জ্বয়ন্তীর জীবন রক্ষা করেছ। আমার সমস্ত তুর্ব্যবহার ক্ষমা করে'—এস আমায় আলিঙ্গন দাও।
- দাপক। তোমার সমস্ত অপরাধ তখনই ক্ষমা করেছি অরুণ, যথনই তুমি জয়ন্তীকে প্রী বলে' গ্রহণ করেছ।
- অনন্ত। বিবাহ-বাসরে এই আকম্মিক ও অনর্থক গোলমালে আমরা সকলেই দুঃখিত। আবার হাস্থে, লাস্থে, আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠুক এই উৎসব-ক্ষেত্র।
- দীপক। কঠিন বাধার মাঝেই মেলে আমাদের সবচেয়ে বড় স্থাবের সন্ধান। দাঁডাও, দাঁড়াও জয়ন্তী তুমি অরুণের পাশে, আমি দেখি,—আমি দেখি। আমি কাঁদি, আমি হাসি। ( তুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া ) এইতো সত্য, এইতো শিব, এইতো স্থানর। বাজাও—বাজাও শহু,—দাও উলুধ্বনি।
- অরুণ। বাজাও শব্ধ, দাও উলুধ্বনি! এ উৎসব শুধু আমার জন্ম নয়; লীলারও আজ শুভ পরিণয়। এস লীলা, ভোমার চির-আকাজিকতের হাতে ভোমাকে সঁপে দিই। এস কুমার, আমার ভগিনীকে তুমি গ্রহণ কর।—এ ভোমার উদারতার প্রতিদান নয় বন্ধু,—এ আমার কর্ত্তব্যের সম্প্রদান। বাজাও শহা,—দাও উলুধ্বনি।

মাণিক নন্দার হাত ধরিয়া সন্মুখে আনিল— মাণিক। আজ হাঁ-ও শুন্ব না, না-ও শুন্ব না। দেবো ভোমার জরন্তী [ ৪র্থ অঙ্ক

গলায় পরিয়ে আজ এই মিলন-মালা। (মালা পরাইয়া) বাজাও শব্দ—

নন্দা। উঃ, কি বেরদিক ! (মাণিকের গলায় মালা পরাইয়া)
দাও উলুধ্বনি।

যবনিকা।

রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়াই যে নাটকের চরম এবং পরম সার্থকতা, এ ধারণা আমার নেই। কারণ, এমন অনেক নাটকের কথা আমি জানি, যা'তে সত্যিকারের রস-স্প্রই আছে, অগচ তা' অভিনীত হয়নি, এবং এমন নাটকও অনেক আছে—য়া' দিনের পর দিন অভিনীত হ'য়ে চলেছে, অথচ না আছে তা'র কোন নাটকীয় উপাদান না আছে তা'র প্রাণ। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'তে নাটকের উপাদানই যে সব চেয়ে বড় কথা নয়, এ অপ্রিয় সভ্যাটাকে প্রকাশ করে' কোন লাভ নেই, কেননা, য়ে মাপকাঠিতে তার বিচার হয়, তার চেহারাটা গুব স্থানর নয়।

কিন্তু, নাটক বেমনই হোক্, তা'কে একটা বিশিষ্ট রূপ তাঁরাই দিতে পারেন, যার। করেন তা'র বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়। এক-একটা নতুন নতুন টাইপের স্পষ্ট করে' তা'রা সার্থক করে' তুল্তে পারেন নাটককে। তাই, অভিনীত নাটকের সাফল্যের জন্ম নাট্যকারের বাহাছরি যতথানি,— তেম্নি যারা তা'র অভিনয় করেন,—যারা করেন তা'র সংগঠন,— পরিচালক থেকে আরম্ভ করে' মঞ্চমায়াকর পর্যান্ত—কারও বাহাছরিই তা'র চেয়ে কম নয়। নাটকের সাফল্যের গৌরব শুধু একা নাট্যকারের নয়, একা অভিনেত্গণের নয়, কিংবা নয় শুধু সংগঠনকারীদের;—সকলের সমবেত চেষ্টাই সার্থক করে' তোলে অভিনয়কে!

নাটক যথন জমেনা, তথন অভিনেতারা দোষ দেন নাটকের—"ওতে কিছু নাই!" নাট্যকার কা'র ঘাড়ে দোষ চাপানো যায় তা' স্থির কর্তে না পেরে' একটা আহত অভিমানে সকলকেই করেন দোষী। আবার, নাটক যথন জমে, তথন নাট্যকার যেমন সে গৌরবের স্মস্তটুকুই নিজের বলে' দাবী ক্রেন,—অভিনেতারাও তেম্নি নাট্যজগতের ক্রপার বস্তু নাট্যকারকে তার কোন ভাগ দিতেই রাজি হন না। কাজেই, নাটক বড়, না নাট্যরূপদান বড়, এ সমস্থা ব্রাবর সমস্থাই থেকে যায়।

কিন্তু, এ সমস্থার চিরস্তন বৃত্তের চারিপাশে ঘুরে বেড়া'তে আমি রাজি নই। কেননা, আমার বিশ্বাস, সকলের সমবেত চেট্টা ছাড়া কোন নাটকের অভিনয়ই সাফলামণ্ডিত হতে পারে না। তাই, এই নাটকের যাঁরা অভিনয় করেছেন, যাঁরা স্বষ্টি করেছেন এর রূপসজ্জা, যাঁরা আহরণ করেছেন এর ফুলের মালাটি, যাঁরা করেছেন ভা'কে স্থরে মুখর, নৃত্যে চঞ্চল, যারা সাজিয়েছেন এর পঞ্চপ্রদীপ,—সাজিয়েছেন দৃশ্যের পর দৃশ্যের স্বপ্রলোক, রচনা করেছেন আলোকের বর্ণ-চাতুর্য্য, তাঁদের সকলকেই এই নাটকের সাফল্যের যা' কিছু গৌরব তা' সমান ভাবে বন্টন করে' দিয়ে, নিজের জন্ম রাথ ছি আমি অনেকথানি আনন্দ! তা'র ভাগ আমি কাউকেই দিতে রাজি নই, কিন্তু উপভোগ কর্তে চাই সকলকে নিয়ে।

শ্রীধীরেজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায়

## চরিত্র

অবন্তীর ধনী যুবক অকুণ কুমার অরুণের বন্ধু শৈলেশ্বর-মন্দির-রক্ষক সোমনাথ দীপক গ্ৰাম্য যুবক মণিদত্ত শ্রেষ্ঠী মাণিক অরুণের অমুচর ধর্মাধিকার অনন্তরাও কিষণ রাও গ্রামস্থ ভদ্রলোক

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, প্রহরীগণ, ভৃত্য

জয়ন্ত্ৰী সোমনাথের কন্সা মহামায়া অরুণের মাতা नीमा ধনী-কন্তা জয়ন্তীর স্থী नना

স্থীগণ

## সংগঠনকারিগণ

| সন্থাধিকারী        | ••• | মিঃ এন্, সি, গুপ্ত             |
|--------------------|-----|--------------------------------|
|                    |     | শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়   |
|                    |     | মহম্মদ দেলোয়ার হোসেন          |
| পরিচালক            | ••• | শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়  |
| <b>স্থ্রশিল্পী</b> | ••  | শ্রীধীরেন দাস                  |
| নৃত্যশিলী          | ••• | শ্ৰীব্ৰজবন্ধভ পাল              |
| মঞ্চশিল্পী         | ••• | মিঃ মহশ্মদ জান                 |
| ব্যবস্থাপক         | *** | শ্ৰীঙ্গিতেক্ৰ নাথ মৈত্ৰ        |
| প্রচারক            | ••• | শ্ৰীক্তানেন্দ্ৰ নাথ মিত্ৰ      |
| ম্ঞাধ্যক্ষ         | ••• | মিঃ জানে আলম                   |
| শ্বারক             | ••• | শ্ৰীশশীপদ মুখোঃ, মণিগোপাল      |
| ম্ঞ্মায়াকরগণ      | ••• | শ্রীগোবিন্দ দাস, পঞ্চানন দাস   |
|                    |     | নারায়ণ, বটকৃষ্ণ, মাণিক, শিবু, |
|                    |     | আজেহার, কার্ত্তিক, কেশব        |
| আলোকসম্পাতকারী     | ••• | শ্ৰীভোলানাথ বদাক, পঞ্চানন,     |
|                    |     | চণ্ডী, ওহিয়ার রহমান           |
| <b>নপসজ্জা</b>     | ••• | শ্ৰীস্থশীল বন্দ্যোপাধ্যায়     |
|                    |     | শ্ৰীনিরঞ্জন ঘোষ, তুলসী দান     |
| সঙ্গীতশিক্ষক       | ••• | শ্রীরতন দাস                    |
| হারমোনিয়াম        | ••• | শ্রীরামচন্দ্র দাস              |
| ক্লারিয়োনেট       | ••• | <b>শ্রনিন্</b> ঘোষ             |
| বাঁশী              | ••• | শ্রীশঙ্কর দাসগুপ্ত             |
| পিয়ানো            | ••• | শ্রীস্থধীর দাস                 |
| ট্রাম্পেট          | ••• | শ্রীবলরাম পাঠক                 |
| তবন্ধ              | ••• | গ্রীহরিপদ দাস                  |

## প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ

| অক্ণ                                    | • • • | শ্রীমঙ্গল চক্রবর্ত্তী          |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------|
| কুমার                                   | • • • | শ্রীভান্ন চট্টোপাধ্যায়        |
| শেমনাথ                                  | • • • | শ্ৰীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়      |
| দীপক                                    | •••   | শ্ৰীশন্তু মিত্ৰ                |
| মণিদত্ত                                 | •••   | শ্ৰীজীবন মুখোপাধ্যায়          |
| মাণিক                                   | •••   | শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়        |
| অনস্তরাও                                | •••   | শ্রীমাণিক হাজরা                |
| ধর্মাধিকার                              | •••   | শ্রীদেবীতোষ রায় চৌধুরী        |
| কিষণরাও                                 | •••   | মিঃ রোজারিও                    |
| ভূত্ত্য                                 | •••   | শ্ৰীনারায়ণ চন্দ্র দত্ত        |
| নগর-রক্ষী                               | •••   | শ্ৰীচুণিলাল দত্ত               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       | শ্ৰীষজিত মৈত্ৰ                 |
| নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তিগণ                    | •••   | শ্রীঅজিত রায়, কানাই,          |
|                                         |       | অমূল্য, শান্তি, পুলিন, তুল্সী, |
|                                         |       | পরেশ, রাধারমণ।                 |
| জয়স্তী                                 | •••   | শ্রীমতী অপর্ণা দাস             |
| মহামায়া                                | •••   | শ্রীমতী নীরদাস্থন্দরী          |
| नीना                                    | •••   | শ্রীমতী উমা মুখাৰ্জী           |
| নন্দা                                   | •••   | গ্রীমতী রাণীবালা               |
| স্থীগৃণ                                 | •••   | পটল, মুক্তা, শচী, স্থশীলা,     |
| •                                       |       | ইলা, গীতা, রেবা, রাধা, প্রভা,  |
|                                         |       | অমিয়া, প্রফুলবালা।            |

## জয়ন্তী

## श्राय यष्ठ

### প্রথম দৃখ্য

অবস্তীর নগরপ্রান্তে পর্বাতের পাদমূলে স্থন্দর পুষ্পবিভান।
সন্ধ্যাকাল। পশ্চাতে একপার্শে হুদের জলে চন্দ্রশি থেলা
করিতেছে। অন্তপার্শে দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতি সবেমাত্র শেষ
হইয়াছে।

দীপক! (ছুটিয়া আসিয়া) জয়ন্তী, জয়ন্তী!

জয়ন্তী। (মন্দির হইতে বাহির হইয়া)কে ? —দীপক ?

দীপক। (সোৎসাহে) দেখ্বে এস,—দেখ্বে এস।

जयुरी। कि मौপक?

দীপক। সে বল্ব না, তুমি এস, দেখ্বে এস---

জয়ন্তী। না বললে আমি যাব না,—কি দীপক ?

দীপক। দেখবে এদ, হ্রদের জ্বলে নাইতে নেমে ক্মেন লুকোচুরি খেল্ছে!

জয়ন্তী। কে নাইতে নেমেছে ?

मीयक। ठाँम-- ठाँम!

क्युकी। ठाँप १---

জয়ন্তী [১ম অঙ্ক

দীপক। হাঁ, ওই আকাশের চাঁদ! চেউয়ের সঙ্গে মিশে মিশে ছুটে বেড়াচেছ। একটা চাঁদ যেন একশ হয়েছে, হাজার হয়েছে! ইচেছ কচেছ, ঝাঁপিয়ে পড়ে' তা'দের জড়িয়ে ধরি!

জয়ন্তী। না, না দীপক! চাঁদ কি কেউ কখনও ধর্তে পারে।

দীপক। পারে না ?—তা'হলে ?—

জয়ন্তী। চাঁদ দূর থেকে দেখ্তেই ভালো—তাকে ধর্তে নেই।

দীপক। দেখ্তেই ভালো,—ধরতে নেই!

জয়ন্তী। হাদীপক !

দীপক। তবে এস,—দেখ্বে এস—

জয়ন্তা। এখনও আরতি শেব হয়নি,—তুমি বাও। আমি এখনই আস্ছি। কিন্তু জলে ঝাপিয়ে পড়োনা যেন।

দীপক। না, না, তুমি যে বারণ কর্লে!

প্রস্থান

জয়ন্তী। হা। মনে থাকে যেন! পাগল!

কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া মন্দিরে ফিরিতে উন্মত হইল।

অরুণের প্রবেশ

অরুণ। জয়ন্তী!

জমুন্তী। (ফিরিয়া) এসেছ ? এত দেরী হ'ল যে ?

আরুণ। নৌকা করে' এসেছি। বাতাস বড় বেগ দিয়েছে। চল, ওই লতাকুঞে গিয়ে বসি —

জয়ন্তী। ৰাবা যদি ডাকেন ?

অরুণ। কাছেই থাক্ব,—শুন্তে পেলে চলে আস্বে!

জয়ন্তীসহ প্রস্থান

গ্রাম্য-রমণীগণ মন্দির হইতে বাহির হইয়া গাহিতে লাগিল—

এ কি প্রশিত বন স্থানর,—এ কি স্থানর ফুলগন্ধ !

এ কি আকুল মলয়ে নব কিশলয়ে পুলক-শিহর মন্দ !

এ কি সোনালি স্থান নয়নে জাগে,

চঞ্চল হিয়া কি অনুরাগে !

এ কি বিরহ-তঃখ-সাগরে মগ্ন বিপুল মিলনানন্দ !

এ যে কাছে থাকা দূরে চলিয়া,

এ যে দূরে যাওয়া প্রিয় বলিয়া,—

এ কি বিচিত্র মধুর-কণ্ঠ-গীত সঙ্গীত ছন্দ ।

গানের সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রস্থান।

অরুণ ও জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। গান্ধর্ব-বিবাহ १—সে কি ?

অরুণ। কবে—কোন্ যুগান্তে—আত্মহারা গন্ধর্বকুমার তা'র প্রিয়ার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল রাগরক্তিম নবমালিক।। সেই স্মরণাতাত কাল হ'তে আজ্ঞ পর্য্যন্ত মুগ্ধহৃদয়ের সেই আবেগভরা মাল্যদান প্রেমিকের কাছে হ'য়ে আছে অক্ষয় অমর।

মন্দির-প্রাঙ্গণে সোমনাথকে দেখাগেল

আজ আবার ফুলে ফুলে সেই অমল হাসি, অঙ্গে অঙ্গে ফুলের আভরণ,—বাতাসে সেই স্পর্শমাদকতা, আজ এস জয়ন্তী,—কাছে এস,—তোমার গলায় এই মিলন-মালা পরিয়ে দিয়ে সার্থক হোক্ আমাদের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ!

জয়ন্তী [ ১ম অঙ্ক

সোমনাথ। অপেকা! অপেকা! (উভয়ে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল) অপেকা কর অরুণ—মুহুর্ত্তকাল মাত্র।

আরুণ। ভোমার বাবা যদি বাধা দেন জয়ন্তী,--এস, তার আগেই এই মিলন-মালা ভোমার-আমার মিলনকে অবিচ্ছিন্ন করে দিক্ !

জয়ন্তী। না, না, তাঁকে আস্তে দাও।

সোমনাথ নামিয়া আসিলেন

সোম। অরুণ, আমার কন্সার পাণিগ্রহণ কর্বে তুমি,—সে আমার অপার আনন্দের কথা। গোপনে এই গান্ধর্ব্ব-বিবাহে আমাকে সে আনন্দ হ'তে বঞ্জিত কর্তে চাইছ কেন অরুণ ? অরুণ। অপরাধী আমি,—আমাকে ক্ষমা করুণ!

সোম। আনন্দ-পুত্তলা কন্যা,—স্মেহের মণিভাণ্ডারের সকল রত্ন
নিঃশেষ করে' যার কোমল দেহখানিকে আবাল্য সাজিয়ে
দিয়েছি!—একদিন অকস্মাৎ তা'কে পরের হাতে সঁপে
দেওয়ায় কতথানি আনন্দ, আর তা'র সঙ্গে মিশে থাকে
কতথানি চিন্তা,—কতথানি বেদনা! সে বেদনা পিতা সহ্
করে—দানের আনন্দে! সে আনন্দটুকু হ'তে আমাকে কেন
বঞ্চিত করতে চাইছ অরুণ ?

অরুণ। ক্মা-ক্মা!

নন্দা। আনন্দের উন্মাদনা কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছে বাবা। তার এই মুগ্ধতাকে আপনি ক্ষমা করুণ।

সোম। ক্ষমা! নন্দা, ক্ষমা কর্ব কা'কে ? স্থেহ যে ভার

১ম দৃশ্য ] জয়ন্তী

অঞ্জ পরিপূর্ণ করে' রাখে ক্ষমা দিয়ে! ক্ষমার গর্বেব উল্লসিত হয়ে যখনই অপরাধীর পানে চাই নন্দা, তখনই দেখি, স্নেছ বহু-পূর্বেবই তা'র ললাটে পরিয়ে দিয়েছে—ক্ষমার তিলক!

অরুণ। এতই যদি ভাগ্যবান্ আমি, তবে হে স্থেহময়, অসুমতি করুণ—

সোম। অনুমতি ? হাঁ! কিন্তু স্নেহ কি কর্ত্তব্য ভোলাবে অরুণ ? অনুমতি দেব! কিন্তু তার আগে তোমাকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। এস আমার সঙ্গে। যাও মা, মন্দিরে গিয়ে নির্ম্মাল্য নিয়ে এস।

সোমনাথ ও অরুণের প্রস্থান

নন্দা। চল সথি নির্মাল্য নিয়ে আসি।

জয়ন্তী। কি হবে নন্দা?

নন্দা। যা' হবার তাই হবে। হবে তোমার বিয়ে। তবে গোপনে নয়—প্রকাশ্যে।

উভয়ে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল। মাণিক পা টিপিয়া আসিয়া নন্দার আঁচল ধরিয়া টানিল—

মাণিক। কি বল ?

নন্দা। কিসের १

মাণিক। কিসের ? একই দিন, একই সময়, প্রভু আর আমি ভোমাদের তুই সখীকে দেখতে পাই। প্রভুর আজ হবে জয়ন্তী [ ১ম অঙ্ক

বিয়ে, আমার কি হবে তাই বল। এক যাত্রায় পৃথক ফল তো হ'তে পারে না। অনেকদিন ঘুরিয়েছ—আজ স্পর্ফ উত্তর চাই।

নন্দা। দেখ, চিরকাল যে কুমারী থাক্ব, এমন প্রতিজ্ঞা আমি করিনি। আর তুমি যখন এত ঘোরাঘুরি কর্ছ তখন তোমার উপর যে একটু দয়া হতে পারে না, এমন তো কোন কথা নেই। কিন্তু—(দীর্ঘনিঃশাস ফেলিয়া) কপাল মন্দ!

মাণিক। কপাল মন্দ ? কেন ?

নন্দা। তুমি বড় বেরসিক!

মাণিক। বেরসিক! —ভোমার ও রসিকতা ফসিকতা আমার ভালো লাগে না।

নন্দা। তাইতো! তুমি যদি আর একটু রসিক হ'তে!

মাণিক। নাই-বা হলুম! তুমি তোবেশ রসিক আছ, —তবে আর কি!

ননা। তুমিও রসিক না হলে মিল্বে কেন ?

মাণিক। ও মিল কোন কাজের মিল নয়। তুজনে একরকম হ'লে একঘেয়ে ছয়ে ওঠে,—স্থুখ হয় না।

নন্দা। এ বড স্বার্থপরের মতো কথা—

মাণিক। একেবারেই না।

নন্দা। বিয়ে করার মানেই হচ্ছে—একটা নতুন জগৎ গড়ে' নিয়ে তা'তে চক্ষু মুদে আরাম করা।

মাণিক। বাজে কথা। এখন কাজের কথা বল। আন্ব একটা

একটা — কি বলে ? ওই যে বল্লে, — গন্ধর্ববমালা ! আন্ব একটা ? দেবে আমার গলায় পরিয়ে ?

নন্দা। ওঃ মাণিক! আর একটু—আর একটু রসিকভা!

মাণিক। বাজে কথা ছেড়ে দাও। বল হাঁ কিংবা না।

নন্দা। মাটি হয়ে গেল,—মাণিক, সব মাটি হয়ে গেল! বিষের যা' কিছ মজা, সব ছিরকুটে গেল!

মাণিক। চালাকি রাখ,—বল হা কিংবা না!

নন্দা। কি কাঠখোট্টা তুমি মাণিক!

মাণিক। ও সব কথা অনেক শুনেছি! আজ তোমাকে বল্ভে হবে.—হাঁ কিংবা না।

নন্দ।। অমনভাবে জিজ্ঞাস। কর্লে আমাকে বল্ভেই হবে—না!

মাণিক। তা'হলে সোজাস্থজিই বলনা কেন যে—না!

নন্দ। কারণ, আমি বল্ডে চাই—হাঁ!

মাণিক। কি মুদ্ধিল, ভবে স্পষ্টই বলনা কেন যে—হাঁ!

নন্দা। উঃ কি বেরসসিক তুমি মাণিক! বোঝনা যে স্ত্রীলোকের না'ই হচ্ছে---হাঁ!

मानिक। ना'हे ट्राप्ट हां! তবে, हांत्र मान्न कि-ना ?

নন্দা। আহা-হা, মাণিক, রসিকতা, রসিকতা, **অন্ততঃ** একটুথানি—

মাণিক। ধুত্তোর রসিকতা,—ন। আর হাঁর তালগোল পাকিয়ে দিয়ে—আবার রসিকতা!

প্রস্থান

নন্দা হাসিতে লাগিল। জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। নির্ম্মাল্য এনেছি নন্দা।—ওকি, অত হাস্ছিস্ যে ? নন্দা বাহিরের দিকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া হাসিতে লাগিল

জয়ন্তী। কে ও ?

नन्ता भागल।

জয়ন্তী। পাগল তুইও তো কম ন'স! ও, মাণিক বুঝি ? নন্দা। না, দীপক! ( আবার হাসিল )

দীপকের প্রবেশ

मौ**भक । जग्रेखी,—**(मरथ याও—(मरथ यां अ—

জমুন্তী। কি দীপক?

দীপক। তুটো হরিণ কেমন নেচে বেড়াচ্ছে! বাঃ, কি স্থন্দর সেজেছ তুমি আজ জয়ন্তী! মনে পড়ে, আমিও ভোমাকে এমনি ক'রে সাজিয়ে দিতুম। পুষ্পাভরণা তুমি, এই ব্রদ্দির, বিকশিত পুষ্পান্তবকের মতো আমার কোলে ঢলে' পড়ে' কমনীয় বাহুবল্লরী জড়িয়ে দিতে আমার কঠে! অপলক দৃষ্টি নিয়ে আমি ভোমার মুখের পানে তাকিয়ে থাক্তুম! দূর পাহাড়ের পারে কোন্ নিলাজ পাখী চেঁচিয়ে উঠ্ত চোখ গেল,—চোখ গেল! সে চীৎকার শুনে দল বেঁধে ছুটে আস্ত ব্রদের জলের অগণ্য হিল্লোল! খেয়ালী সমীর্ণ আমার মুখে-চোখে চিটিয়ে দিত হাজার হাজার জলকণা!

क्युडी। ( नलएक )---नना, नन्ता!

নন্দা! অতীতের সেই মধুর স্মৃতিকে আবার বিচিত্র রঙে রঞ্জিত করে' স্থীকে আজ লঙ্ক্তিত করে। না দীপক।

দীপক। লজ্জা ? ছেলেবেলা থেকে যে তোমাকে ভালোবেসেছে, আদর করেছে,—যে তোমাকে নিয়ে শত কল্পনা, শত স্বপ্ন রচনা করেছে, তোমাকে কেন্দ্র করে' যার সমস্ত জীবনটা গড়ে' উঠেছে, তা'র কাছে আজ তোমার কিসের লজ্জা জয়ন্তী ?

জয়ন্তী। ভুলে যাও,—দীপক, ভুলে যাও—

দীপক। ভুলে যাব ?

জয়ন্তী। ভুলে যাও। জীবনের প্রথম প্রভাতে যে সঙ্গীহারা বালিকা ভোমার কোলে শুয়ে খেলা ক'রে ভা'র ভাইয়ের অভাব বুঝ্তে পারেনি, তাকে নিয়ে যদি কোন কামনার জাল ভোমার অন্তরে বুনে থাক,—সে জ্ঞাল ছিঁড়ে ফেল!

मौशक। इँ ए एक त्व ?

জয়ন্তী। ভুলে যাও সে কল্পনা, ভুলে যাও সে স্বপ্ন, ভুলে যাও— দীপক। ভুলে যাব ? জয়ন্তী! সমস্ত জীবনের রচিত একটা কাহিনী,—আজ এক নিমেষে, শুধু একটা মুখের কথায় ভুলে যাব ?

নন্দা। তুমি যাকে ভালোবাস দীপক,—তার স্থথেই ভোমার স্থথ! আজ তোমার বেদনা দিয়ে সখীর বিবাহ-উৎসবকে মান করোনা!

দীপক। বিবাহ-উৎসব ? কার বিবাহ ?

নন্দা। আজ যে সখীর বিবাহ হবে দীপক!

দীপক। ভাই না কি ?

নন্দা। মুহূর্ত্ত পরেই জয়ন্তীর সম্প্রদান হবে-

দীপক। না, না! ও, তাই বুঝি বলেছিলে জয়ন্তী, চাঁদ শুধু দূরে থেকে দেখাই ভালো, তাকে ধরতে নাই!

জয়ন্তী। আশীর্নাদ কর দীপক, যেন আমি সুখী হই।

দীপক। আশীর্বাদ! অন্তরে আমার চিরদিন সঞ্চিত আছে জয়ন্তী,—তোমার জন্ম শুধু অফুরন্ত আশীর্বাদ! কিন্ত কে সে—কে সে ভাগ্যবান্?

ননা। তুমি তাকে চিন্বে না দীপক! অবন্তীর শীলভদ্রের পুত্র —অরুণদেব!

দীপক। অরুণ ? দেখেছি আমি তাকে। প্রায়ই সে সন্ধ্যাকালে হ্রদের জলে নৌকা ভাসিয়ে এই দিকেই আসে।

নন্দা। সখী তা'কে ভালোবাসে।

দীপক। ভালোবাসে ? জয়ন্তী ! রূপবান্ সে, রূপের আলোয় সে তোমার চোথে ধাঁধাঁ লাগিয়েছে ! ধনবান্ সে—ঐশ্বর্যের মোহে সে তোমাকে মুগ্ধ করেছে। কুহকী সে, ভালো-বাসার অভিনয়ে সে তোমাকে ভুলিয়েছে ! কিন্তু সভাই কি,— সভাই কি সে ভালোবাসে !

নন্দা। এখনই তিনি এসে পড়বেন। আর---

দীপক। আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়,—আমি চলে যাব। চাঁদকে ধর্তে নেই—তা'কে দূরে থেকেই দেখ্তে

জয়ন্তী

হবে! আমাকে যেতে হবে! কিন্তু কেন ? কেন যাব ? কে সে ? কিসের জোরে সে আমার জয়ন্তীকে ছিনিয়ে নেবে ? সে কি আমার চেয়েও বেশী ভালোবাসে ? আমার চেয়েও ? —না, আমি যাব না!

নন্দা। দীপক, অনুরোধ---

দীপক। না, না, চলে এস জয়ন্তা,—এই প্রলোভনময় হৃদয়-হানতার বাইরে,—চলে এস আনন্দের আলোক-রঞ্জিত কুঞে! এস,—চলে এস! প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত চুটি হৃদয়, প্রেমের রূপাঞ্জন চক্ষে, প্রেমের সঙ্গীতময়ী বাণী কর্পে,—চলে যাই আমরা দুরে—অতি দুরে,—

বাসন্তাকে ধরিতে উন্নত। মাণিক আসিয়া বাধা দিল

মাণিক। দূরে দাঁড়াও অভদ্র—

দীপক। তুমি দূরে দাঁড়াও অত্যাচারী। আমার জয়স্তাকে তোমরা আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছ। এস জয়স্তী,—চলে যাই আমরা দূরে—(ধরিতে গেলে মাণিক বাধা দিল।)

মাণিক। অপরের বাক্দতা গ্রীর গায়ে হাত দিতে সাহস আছে লম্পট—

मीयक। लम्लाउँ!

জয়ন্তী। মাণিক, মাণিক,—কি করছ তুমি ?

মাণিক। বুঝি নাই শ্রেষ্ঠী-কন্যা—কোনটি সভ্য ! সভ্য এই

জয়ন্তী [ ১ম অঙ্ক

বিগত প্রেমের গোপন কাহিনী,—কিংবা সত্য আমার প্রভুকে সেই বাক্যদান !

- নন্দা। বোঝবার শক্তি থাকা চাই !
- মাণিক। চোথে যা' দেখছি, তাও বুঝ্ব না, এতবড় মুখ আমি নই নন্দা! আমি জীবিত থাকতে আমার প্রভুর বাগদত্তা স্ত্রীর গায়ে হাত দেবে অপরে, প্রভুর এ অপমান আমি সইতে পার্ব না। বেশ, আমি তাকে জানাচ্ছি—
- জয়ন্তী। মাণিক, মাণিক, মিথ্যা সন্দেহে আমার সর্ববনাশ করো না।
- মাণিক। মিথ্যা! তবে চ'লে যাও যুবক,—কুৎসিৎ প্রেমের কথায় পুরনারীর অমর্য্যাদা করো না!
- দীপক। জ্বয়ন্তীর মর্য্যাদা তুমি আমাকে শিথিয়ো না অনধিকারি। আমার জ্বয়ন্তী। আমি তা'কে নিয়ে যাব এ আবর্ল্জনার ভিতর থেকে দূরে—

মাণিক। যাও যমপুরে---

দীপককে লইয়া প্রস্তান

জয়ন্তী। মাণিক ! কর কি ! নন্দা, মাণিককে বুঝিয়ে বল্!
মাণিক—

নন্দাসহ প্রস্থান। অন্তদিক দিয়া সোমনাথ ও অরুণের প্রবেশ

সোম। এখনও বিবেচনা কর অরুণ ! ধনী তুমি, অভিজাত তুমি, জয়ন্তী দরিদ্র-কন্যা। না আছে তার ঐশ্বর্য, না আছে তার আভিজাত্য ! তাকে বিয়ে করে' তুমি চিরকাল সম্বুষ্ট থাকতে পার্বে তো ? অরুণ। বিশ্বাস করুণ, আমি প্রভারক নই। জ্বয়স্তী আমার কাছে দেবী। আপনার আশস্কার কোন কারণ নেই।

সোম। কিন্তু, ভোমার মা। তিনি তো অসম্ভক্ত হবেন না ?
দরিদ্রের কন্যাকে তিনি সম্রেহে গ্রহণ কর্তে পার্বেন তো ?

অরুণ। নিশ্চয়ই। আপনি তাঁকে জানেন না---

সোম। অরুণ, একমাত্র কন্যা আমার। এই নিঃসম্বল মৃত্যু-পথ-যাত্রীর একমাত্র শেষ অবলম্বন। আমার নয়নের মণি ভুমি নিয়ে যাবে—

সক্রণ। না, না, এখন আমি তাকে নিয়ে যেতে চাই না। এখন সে আপনার কাছেই থাক্বে!

সোম। কেন? একথা বল্ছ কেন?

অরুণ। মাকে আমি এখনও এ বিয়ের কথা বলিনি। স্থযোগ মত তাঁকে বলে' আমি জয়ন্তীকে নিয়ে যাব।

সোম। বলনি কেন?

অরুণ। যদি তিনি অসম্মত হ'ন—সেই ভয়ে!

হোম। ও। তবে অরুণ, তোমার সঙ্গে আমি বিয়ে দিতে পারি না।

অরুণ। সেজন্য আপনার---

সোম। না, না, তা' হতে পারে না!

অরুণ। বিশেষ কোন কারণে এ কথা আমি এখন তাঁকে বল্তে পাচ্ছি না। কিস্তু—

সোম। কি কারণ ?

জয়ন্তী [ ১ম অঙ্ক

অরুণ। ক্ষমা করুণ, আপনাকেও আমি তা বল্তে পারব না। তবে, আমার স্ত্রীকে কখনও তিনি অনাদর কর্বেন না, এ কথা নিশ্চিত।

#### জয়ন্তী ও নন্দার প্রবেশ

সোম। অরুণ, বৃদ্ধ হ'য়েছি। সংসারের অনেক দেখেছি, ঠেকেছি,
শিখেছি। ভোমার মা যদি মনে-মনেও অসম্ভট হন,—
আমার কন্যা চিরদিন অশান্তি ভোগ কর্বে। না, এ বিয়ে
অসম্ভব।

অরুণ। মায়ের একমাত্র সন্তান আমি---

সোম। না, না আর কোন কথা নয়। এ বিয়ে হ'তে পারে না। আর কখনও তুমি আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করোনা।

জয়ন্তী। নন্দা! (কাঁদিয়া উঠিল।)

সোম। একি! কাঁদ্ছিস ! তাইতো! নন্দা, কি করা যায় ! জয়ন্তী কাঁদ্ছে ! নন্দা, কথা কচ্ছিস্ না যে !

- নন্দা। আমি আর কি বল্ব ? কিন্তু, মাকে সন্তুষ্ট কর তে না পার্লে ওঁর নিজের জীবনই যে হ'য়ে উঠবে—বিষময়। তা'কি উনি জানেন না ?
- অরুণ। নিশ্চরই। মায়ের কাছ থেকে আমার কোন আশস্কা নেই। আপনি যেমন জম্বন্তীর পিতা, তিনিও তেম্নি আমার মা।

সোম। বেশ। আমার আপত্যি নেই, কিন্তু ভোমাকে শপ্থ কর্তে হ'বে।

অরুণ। বলুন — কি শপথ কর তে হ'বে !

সোম। সন্ধংশের সন্তান তুমি,—বিশ্বাস করি, ভোমার শৃপথ কখনও ভঙ্গ হবে না। শপথ কর—

অরুণ। বেশ বলুন। জয়ন্তীর জন্য আমি যে-কোন শপথ কর্তে প্রস্তুত আছি।

সোম। জ্বয়ন্তী, কাছে আয় না। অরুণ, আমার ক্তাকে তোনার হাতে দিচ্ছি। ঈশর সাক্ষী, কোন রক্মে তুমি তার মনে ক্ট দিয়ো না। শপথ কর। বল,—আমার মৃত পিতার নামে শপথ কর্ছি—

মাণিকের প্রবেশ

অরুণ। আমার মৃত পিতার নামে শপথ কর ছি---

সোম। ধর্ম্মের নামে শপথ কচ্ছি---

অরুণ। ধর্ম্মের নামে শপথ কচ্ছি-

সোম। ঈশরের নামে শপথ কচ্ছি-

অরুণ। ঈশবের নামে শপথ কচ্ছি---

সোম। জয়ন্তী যতদিন জীবিত থাকবে---

অরুণ। জয়ন্তী যতদিন জীবিত থাকবে---

সোম। অহা নারীকে ততদিন বিবাহ কর্ব না---

মাণিক। না, না, এ শপথ করা হবে না!

নন্দা। (কুদ্ধস্বরে) মাণিক!

জয়ন্তী। (বাষ্পাক্রন্ধরে) মাণিক! মাণিক! সোম। এর অর্থ কি মাণিক? অর্থ কি অরুণ? মাণিক। না, না, এ শপথ কর্তে পারবেন না!

#### দীপকের প্রবেশ

দীপক। ভণ্ড, মিথ্যাচারী, এম্নি করে' তোমরা প্রতারিত কর্তে এসেছ! চলে এস জয়ন্তী,—চলে এস ওই প্রতারকের কাছ হ'তে।

মাণিক: চলে যান প্রভু,—এ বিয়েতে কাজ নেই!

সোম। দীপক, এ কি আচরণ তোমার ?

দীপক। এ কি আচরণ তোনার বৃদ্ধ! কা'র হাতে তৃমি জয়ন্তীকে তুলে দিতে যাচছ? ধর্ম্মের নামে শপথ করে' যে তাকে নিতে চায় না, তুমি যাচছ জয়ন্তীকে তার খেয়ালের দাসী করে' দিতে ?

অরুণ। শপথ কচ্ছি আমি, জয়ন্তা ষতদিন জীবিত থাক্বে— মাণিক। না—না—

অরুণ। অন্য নারীকে ততদিন আমি বিবাহ কর্ব না!

মাণিক বাস্তভাবে বারণ করিবার ভঙ্গীতে অগ্রসর হইতেছিল, নন্দা কুদ্ধ ভাবে তাহার সমুখে আসিয়া অধরে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইল। দীপক প্রস্তর মূর্ত্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল। মধ্যস্তলে সম্মিত অরুণের করে কর রাখিয়া জয়ন্তী দীপকের দিকে চাহিয়া রহিল। পশ্চাতে সোমনাথ উভয়ের মস্তকে হাত রাথিয়া আশীর্মাদ করিলেন।

## দিতীয় অম্ব

### প্রথম দৃশ্য

এক সপ্তাহ পরে। অপরাহ্ন কাল, অরুণের গৃহসংলগ্ন উন্থানে লীলা একাকী গান করিতেছিল।

#### গান

হে স্থদ্র, ওগো মোর পরাণপ্রিয় !
মোর মনের বনে ফুট্লে কুঞ্ম
তুমি তার মুখ রাঙিয়ো ।
জোছনা চাঁদিনী রাতে
ঘুমালে আঙিনাতে,—
তুমি তার নয়ন ভরি'
সোহাগের অপন দিয়ো ।
মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। লীলা, এক্লাটি রয়েছ মা! অরুণ কোথায় ? লীলা। ভা'তোজানি না।

- মহা। এখানে আসে নি ? অভূত ছেলে ! হাঁা, আগামী শুক্ল পঞ্চমীতে ভোমাদের বিয়ে দেব স্থির করেছি। ভোমার কোন অমত নাই তো মা ?
- লীলা। আমার মতামত কি মা! বাবা মৃত্যুর সময় আপনার হাতে আমাকে দিয়ে গেছেন। আপনি ষা' ভালো বুঝ্বেন, তাই কর্বেন।

মহা। বেশ! বেশ! অরুণ গেল কোথায়? ভোমার সহচরীরাই বা গেল কোথায়? (পিছন দিরা ভূত্য ফুল লইয়া যাইতেছিল,—ভাহাকে) ওরে, অরুণ কোথায় জানিস ? ভূত্য। নাট-মন্দিরে। ভার বন্ধু কুমারদেব এসেছেন, ভার সঙ্গে কথা কইছেন।

প্রস্থান

লীলা। কে এসেছে? কুমার?

সাগ্রহে প্রস্থানোগ্যত

মহা। দাঁড়াও লীলা। ওদের আমি এথানেই নিয়ে আস্ছি। ঐ তোমার সহচরীরা আস্ছে। ততক্ষণ ওদের নিয়ে তুমি আনন্দ কর। কেমন ? ( হাইতে যাইতে ) কুমার আবার কোথা থেকে এসে জুট্ল ? কি মুক্ষিল!

প্রস্থান

স্থীদিগের প্রবেশ ও গান

ওগো দুরফুরে মলয় যদি ফুল বাগানে বয়,
ফোটা ফুলের গন্ধ কি সই ফুলের ভিতর রয় ?
কোন্ ফাঁকে বে চম্কা দোলে
ফুল কুমারী ঘোম্টা থোলে,
নিলাজ স্থথে লুটিয়ে কোলে মনের কথা কয়,—
নিরালায় মনের কথা কয় !
পরশ নেশায় পরাণ ভরে,
চুম্বনে মন কেমন করে,—
রিভিন্ হাসির ঝরণা ঝরে সায়া কানন ময়,
সোহাগে সারা কানন ময় !

লীলা। থাম্লি কেন ? আর কি কি হয়,—বলে' ফেল্! সখী। ভরা যোবনের দৌরাত্মি বাড়ে, বুক-চাপা দীর্ঘাস ছেঁৎ করে' বেরিয়ে পড়ে, উচ্ছুসিত গান হঠাৎ অস্থায়ীতে থেমে যায়। আর—

লীলা। আর কাজ নেই ভাই কবিত্বে। দয়া করে আমাকে একটু একা থাক্তে দে!

স্থী। বাপ্রে! তাও কি কখনো হয় ? এই বয়সে একা'!

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। দেবি, মা আপনাকে ডাক্ছেন-

লীলা। কোথায়?

ভুত্য। নাট-মন্দিরে।

লীলা। এই যে বল্লেন, এখানেই আস্বেন।

ভৃত্য। ওঁরা ওখানে বসে গল্প কর্ছেন, আপনাকেও যেতে বল্লেন।

नौना। ও। তুই या, आभि यावना।

ভৃত্যের প্রস্থান

চালাকি! আমি যেন বন্দিনী! সকলের সাম্নে ছাড়া কুমারের সঙ্গে আমি দেখা কর্তে পাব না। কেন ?

সখী। কুমারদেব এসেছেন ? কখন ? লীলা। যা, যা, আমায় বিরক্ত করিদ না। সখী। ভাই বল।

#### স্থীদের গান

কেমন করে' পর্বি গলায় প্রণয়ের এই মনচারা হার !
বাজে বুকে লাজের কাঁটা, দরদী তোর মন চেনা ভার !
নীল-সায়রে ঢেউ লেগেছে,
সরম টুটে স্থখ জেগেছে,
হাল্কা হাওয়ায় এলিয়ে পড়ে চিকণ শাড়ীর আঁচল ভার ।
রাঙা ঠোটে ফ্লের হাসি,
কানে কানে গোপন বাশী,
চোখে চেখে ফ্লরুরি আর প্রাণে প্রাণে প্রেম-অভিসার ॥

লীলা। তোদের কাছে মিনতি কচ্ছি, আমায় একা থাক্তে দে!
স্থীদের প্রস্থান

#### অরুণের প্রবেশ

অরুণ। লীলা, কুমার এসেছে।

नौना। जानि।

অরুণ। দেখা কর্লে না ?

नौना। ना।

অরুণ। সে কি, এই পাঁচ বছরেই তাকে ভুলে গেলে! অথচ, আমাদের সমস্ত শৈশবটাই তো তার সঙ্গে কেটেছে লীলা!

লীলা। এখন তো আর সে শৈশব নেই।

অরুণ। তাই যদি হয়, সে আমার অন্তরক বন্ধু। তার সকে দেখা করায় দোষ কি ? ১ম দৃশ্য ]

জয়ন্তী

লীলা। ভাই নাকি?

অরুণ। নিশ্চয়ই।

লীলা। বেশ, ন্তকুম যথন পেয়েছি, তখন যাই। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) সঙ্গে প্রহরী দাও।

অরুণ। প্রহরী ?

লীলা। মা বোধ হয় সেখানে আছেন ?

অরুণ। হাঁ।

লীলা। ও, তবে আর কি ! প্রহরী তো আছেই !

প্রস্থান

অরুণ। আশ্চর্যা! আমার বিশ্বাস ছিল, লীলা কুমারকে ভালোবাসে। কিন্তু—

## মাণিকের প্রবেশ

এই যে মাণিক! খবর কি? ওথান থেকে ফিরে এলে ? মাণিক। হাঁ। খবর মন্দ নয়। মেয়েটা খালি কাঁদ্ছে আর কাঁদ্ছে!

অরুণ। তা' জানি। জয়ন্তী আমাকে ছাড়া আর কিছুই
জানে না। আমাকে দেখে যে তার কি আনন্দ, তা' সে
বল্তেও পারে না। তার বিস্ফারিত চক্ষুত্তি, তার আরক্ত
গগুস্থল, তার বল্তে-গিয়ে-বেধে-যাওয়া ভাষা আমার মুগ্ধ
দৃষ্টির সম্মুখে তার আনন্দের ইতিহাস উন্মুক্ত ক'রে।
আমি বিভার হ'য়ে থাকি।

মাণিক। মা'কে বলে' এখানে নিয়ে আম্বন না।

- অরুণ। সেই তো সমস্থা! মা লীলার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার জন্ম ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। কি করে' তাঁকে আমি এখন একথা জানাই। আজ কুমার এসেছে। লীলাকে সে খুব ভালোবাস্ত। তার সঙ্গে যদি লীলার বিয়ে দেওয়াতে পারি, তা'হলে সব গোলমাল চুকে যায়।
- মাণিক। এঁরা এদিকে কেঁদে কেটে অস্থির হয়েছেন। সেই যে বিয়ে করে' চলে এসেছেন, তারপর এক সপ্তাহ কেটে গেল, একটিবারও গেলেন সেখানে!
- অরুণ। যেতে পারলুম কই। আজ নৌকা ঠিক রেখো—রাত্রে সকলে ঘুমুলে আমরা রওনা হব।
- মাণিক। বেশ, সব ঠিক থাক্বে। (প্রস্থানোন্তভ) হাঁ, ভালো কথা, একখানা চিঠি দিয়েছিলেন আপনাকে। কোথায় রাখ্লাম। (খুঁজিতে লাগিল)

## কুমারের প্রবেশ

- কুমার। অরুণ ! এই যে মাণিক। ভালো আছ মাণিক ?
  মাণিক। আজ্ঞে হাঁ। যে-টুকু তুঃখ ছিল, এইবার আপনি
  এসেছেন,—আর কোন তুঃখই থাক্বে না। (অরুণকে
  অর্থপূর্ণ ইন্ধিত করিয়া) কি বলেন ?
- কুমার। ( হাসিয়া ) তাই নাকি ? মাণিক তোমাকে বড় ভালোবাসে অরুণ! ছায়ার মতো ভোমার সঙ্গে কেরে!

>म पृश्य ] জয়स्त्री

মাণিক। ছায়া! এমন একটা জলজায় মামুষকে আপনি বল্লেন ছায়া। এই দেখুন আমি কথা বল্ছি,—ছায়া কি হাঁ কথা বলে ? এই দেখুন আমি হাঁ, কর্ছি,—ছায়া কি হাঁ করে ?

কুমার। করে বই কি ? শোননি, ভূতের হা,—মূলোর মতন দাঁত, ভাঁটার মতন চোখ—

মাণিক। আমি কি ভূত নাকি?

কুমার। না, অদ্ভত।

মাণিক। (হোহো করিয়া হাসিয়া) শুনুন কথা, আমি নাকি অদ্ভূত!

অরুণ। তুমি তো জানো কুমাব। মাণিক আমার দাই-মার ছেলে।
ছেলেবেলা থেকে আমরা একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। কৈশোরে
একদিন খেল্ডে থেল্ডে কি একটা সামান্ত ব্যাপার নিয়ে
আমাদের ঝগড়া হয়। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় আমি ওকে
পাহাড়ের উপর থেকে ফ্রদের জলে ফেলে দিই!

মাণিক। তা'তে হয়েছে কি ? সেইজন্য এখনও ওঁর তু:খ হয়।
(হাসিয়া) শোন কথা। কেন ? আপনার জন্য আমি
মরতে পারিনা ? একই নায়ের তুধ খেয়ে আমরা বড় হয়নি ?
আমার এই—এই পিঠ্টাকে ভেল্পে দিয়ে যদি আপনার
আনন্দ হয়—পারেন না দিতে ? দিন্ না, আস্থন না।
(রসিকতার হাসি হাসিয়া) উঃ তা' পার্বেন না! (সহসা
গন্তীর হইয়া) মশাই, দেখ্তেন যদি, কেমন দিনের পর দিন

জয়ন্তী [ ২য় অঙ্ক

সে সময় উনি আমার কাছে বসে' গায়ে হাত বুলিয়েছেন! কি রকম করে' আমার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে চোথের জল ফেলেছেন! আঃ—

অরুণ। মাণিক, যাও এখন---

মাণিক। কেন ? লজ্জা করে বুঝি নিজের গুণ শুন্তে!
( উচ্চহাম্য ) মশাই, শুন্বেন,—আর একদিন বল্ব
—গোপনে।

হাসিয়া প্রস্থান

কুমার। অরুণ, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব। সভ্য কথা বলো,—লীলাকে তুমি ভালোবাস।

অরুণ। কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছ বন্ধু ?

কুমার। জিজ্ঞাসা কচ্ছি, কারণ আমি জানি, তুমি আমার কাছে কিছু লুকোবে না। শৈশব হতে আমরা একসঙ্গে থেলেছি, পড়েছি। উভয়ের স্থপতঃথের কথা শুনে উভয়ে হেসেছি, কেঁদেছি। এই যে কয় বৎসর আমি বিদেশে ছিলাম,— আমার বিশ্বাস, যে দূরত্বে, যে বিচ্ছেদে, আমাদের বন্ধুয় বন্ধন শিথিল হয়নি, বরং দূঢ়তর হয়েছে। তোমার প্রতিভ্রমার ভালোবাসা প্রবল হ'তে প্রবলতর হয়েছে।

অরুণ। আমার কি হয়নি কুনার ? যে বন্ধুত্ব তোমার আমার মধ্যে সকল বাবধান বিদূরিত করে' আমাদের অভিন্ন করে' দিয়েছিল, আজও তা তেম্নিই আছে। তুমি জিজ্ঞাসা কর ছ, লীলাকে আমি ভালোবাসি কি না ? আমি —

#### মহামায়ার প্রবেশ

মহা। আমি তা'র উত্তর দিচ্ছি কুমার— অরুণ। মা।

মহা। কুমার, ভোমার বন্ধুর সঙ্গে লীলার বিয়ের সমস্ত স্থির হয়ে গেছে। ভোমাদের গোপন কথার ভিতর আমাকে কথা বল্তে হ'ল বলে' কিছু মনে করো না। তবে, ছেলের বিয়ের শুভসংবাদটা তা'র বন্ধুকে জানানোর আনন্দের লোভটুকু ছাড়তে পার্লাম না।

কুমার। কিন্তুমা, একটা কথা — মহা। বল।

কুমার। এঁরা হু'জন হু'জনকে—বেশ ভালোবাসে তো ?

মহা। না বাস্বার তো কোন কারণ দেখিনা। দেখ কুমার,
তুমি অরুণের অনেক দিনকার বন্ধু। তোমার কাছে
আমাদের সংসারের গোপনীয় কথা বল্তে আমার বাধা নেই।
তুমি জানো, আমার স্থামীর অতিরিক্ত থরচের ফলে
আমাদের সমস্ত সম্পত্তি বাঁধা পড়ে। লালার বাবা মারা
যাওয়ার সময় লীলাকে আমার হাতে দিয়ে যান। তাঁর
সমস্ত সম্পত্তির লীলাই একমাত্র উত্তরাধিকারী। তার সঙ্গে
অরুণের বিয়ে হ'লে—আমাদের সব কিছুই রক্ষা হ'তে
পার্বে। তা' ছাড়া এদের হ্'জনে হ'জনকে বেশ ভালোবাসে।
অরুণ। না কুমার, লীলা আমার চেয়ে তোমাকেই বেশী
ভালোবাসে। সত্যি বল্ছি। তুমি দেখো'—এই যে লীলা!

### লীলাব প্রবেশ

লীলা। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

কুমার। হাঁ, কতদিন পরে এলাম,—তোমায় দেখ্তে পাইনি, তাই—

नीना। कि वन् (वन, -- वनून।

কুমার। কি বলব লীলা। তুমি এত ব্যস্ত রয়েছ জান্লে—

অরুণ। না, না, ব্যস্ত কিসেব ? চল আমরা হ্রদের দিকে একটু ঘুরে আসি। এস লীলা—

লীলা ও বুমাবদহ প্রস্থান

মহা। অকণ, একটা কথা---

অরুণ। (নেপথ্য হইতে) আস্চি মা—এখনই আস্ছি—

মহা। আঃ কি পাগল ছেলে বাবা,—একটু দাঁড়াও লীলা, তোমাকে একটা কথা বলে দিই—

প্রস্থান

অপব দিক্ হইতে মণিদত্ত ও ভৃত্যেব প্রবেশ

মণি। কই, কেউ নেই তো এখানে—

ভূত্য। এইখানেই তো ছিলেন সব।

মণি। ই।, অরুণের সঙ্গে নাকি লীলার বিয়ে হচেছ ?

ভূত্য। আজে, তাই তো শুন্জি।

মণি। কবে বিয়ে १

ভূত্য। খুব শিগ্ গিরই হবে শুন্ছি!

মণি। বেশ, বেশ। দেখভো কাউকে পাও নাকি---

ভূত্যের প্রস্থান

মণি। হুঁ, বিয়ে হবে! লীলার অগাধ পয়সা। মতলব, তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেবে। আচ্ছা, দেখা যাক—

#### মহামায়ার প্রবেশ

মহা। আপনি এখানে ?

মণি ৷ বিশেষ প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে একবার দেখা কর্তে এসেছি!

মহা। বলুন!

মণি। আপনি যে বড় বাস্ত হয়ে পড়্লেন দেখ্ছি। পাওনাদার দেখলে সকলেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে —কেন বলুন ভো ?

মহা। আপনার কি বল্বার আছে,—তাই বলুন!

মণি। আপনাকে বিরক্ত কর্তে আমি আস্তাম না। তবে---

মহা। ভণিতা রাখুন,—কি বল্বেন বলুন।

মণি। দেখুন, টাকাধার দিয়েভি বলে' আমি তে। একেবারে পাষাণ নই! অপ্রিয় কথা বল তে আমারও যে বাধে!

মহা। আমার শুন্তে একেবারেই বাধ্বে না। বলুন---

মণি। আশস্ত হ'লাম। তা'হলে বলেই ফেলি। জানেন বোধ হয়, আপনাদের বন্ধকী দলীলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। চক্ষুলজ্জায় এতদিন কিছু বল্তে পারিনি। কিন্তু দেখ্ছি,— আপনার সে দিকে কোন খেয়াল-ই নেই! তাই আমি ধর্ম্মাধিকারের কাছে বন্ধকী সম্পত্তি অধিকারের প্রার্থনা করেছি। জ্বান্তী [ ২য় অঙ্ক

মহা। না, না। আর কিছুদিন-—অন্ততঃ একটা মাস আপনি অপেক্ষা করুন। তা'র ভেতরেই আপনার দেনা আমি শোধ করে দেব।

মণি। কি করে' কর্বেন, শুনি। হঠাৎ কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন না কি?

মহা। যে করেই করিনা, তা'তে অবশ্যক কি ?

মণি। কিছু না। তবে, একটা কথা বলি,—ও সব আকাশকুস্থম ছেড়ে দিন দেবি!

মহা। আকাশ-কুস্থম ?

মণি। তা' বই কি। লীলার সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে দিয়ে আমার দেনা শোধ কর বেন,—এই মতলব করেছেন তো?

মহা। যদি ভাই হয় !

মণি। যদি তাই হয়, তা'হলে মরীচিকার পিছনে আপনি ছুট্ছেন।

মহা। মরীচিকার পিছনে ছুট্ছি?

মণি। নিশ্চয়। কারণ, আপনার ছেলে তাকে বিয়ে কব্বে না, তার আর একটি প্রণয়িনী আছে।

মহা। কি ! অসম্ভব। এমন তুর্ণাম রটনা করে'—

মণি। কি কর্ব দেবি, আমার অদৃষ্ট। আশার মোহে আপনি ভুল্তে পাবেন,—আমি পারি না। সন্ধান নিয়ে দেখ্বেন, আপনার পুক্র প্রত্যহ হ্রদের ওপারে কোথায়ও

১ম দৃশ্য ] জয়ন্তী

যাভায়াত করে কি না। স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার না থাক্লে, যাভায়াতটা প্রতি সন্ধ্যায় নিশ্চিত হ'য়ে উঠ্ত না!

- মহা। আপনি কি করে' জান্লেন ?
- মণি। বাতাসে খবর মেলে দেবি। এসব কথা চাপা থাকে না। বিশেষতঃ যাদের সঙ্গে এ রকম একটা দেনা-পাওনার স্থান্ধ আছে, তাদের থোঁজখবর একটু আধ্টু আমাকে রাখ্তে হয় বই কি!
- মহা। আপনার কাছে ঋণী বলে' আপনি আমাদের অপমান কর্তে চান ?
- মণি। অবিশাস হয়, বেশ তো! লীলাদেবীর সঙ্গেই বিয়ে দেবেন। তবে সেটা কালই দেওয়া চাই। কেননা, ধর্মাধি-কারের আদেশ-পত্র এখানে এসে বিয়ের নিমন্ত্রণ নিয়ে ফিরে যাবে না!
- মহা। কালই ? আপনি কি আমাদের সর্বনাশ কর্বেন?
- মণি। কি করব দেবি! টাকাট। আদায় না হ'লে আমারও তো সর্বনাশই হবে!
- মহা। আদায় হবে না কেন ? আর কিছুদিন সময় দিন!
- মণি। অতথানি উদারতা দেখাবার আমার কি কারণ থাক্তে পারে দেবি ?
- মহা। বেশ, আপনি না দেন, আমি ধর্ম্মাধিকারের কাছে প্রার্থনা করব।
- মণি। তা'তেও কোন ফল হবেনা দেবি! টাকা আদায়ের

বিশেষ কোন সম্ভাবনা না দেখলে, ধর্মাধিকার সময় দিতে পারেন না! অধিকন্তু, প্রকাশ্য বিচারালয়ে আপনার পুত্রের প্রেমকাহিনী প্রচার হবে, এই মাত্র!

মহা। আচ্ছা, আপনি জানেন যে কাল টাকা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব,—তথাপি আপনি ভারই জন্ম পীড়ন কচ্ছেন। এর উদ্দেশ্য কি ?

মণি। উদ্দেশ্য মহৎ। আপনাকে তুৰ্গতি থেকে বাঁচানো। মহা। আমি আপনাকে মিনতি কচ্ছি—

মণি। কাকুতি-মিনতির আবশ্যক কি দেবি! আমি আপনাকে সোজা রাস্তা বলে' দিচ্ছি। আপনার ছেলে লীলাকে বিয়ে কর্বে না, এ আমি নিশ্চয় জেনেছি। বিশ্বাস না হয়, আপনিও খবর নিয়ে দেখতে পারেন। তা'র চেয়ে এক কাজ করুণ!

মহা। বলুন---

মণি। আমার প্রস্তাবে রাজি হ'লে আপনার সকল দিক রক্ষা হবে। আপনার সম্পত্তিও আমি ফিরিয়ে দেব, আর আপনার ছেলেও কুর্ত্তি করে বেড়াতে পার্বে।

মহা। কি প্রস্তাব, বলুন!

মণি—আমার এমন কিছু বয়স হয়নি। তা' ছাড়া পুরুষ মানুষ কোন বয়সেই বুড়ো হয় না—

মহা। আপনার এ সব কথার অর্থ কি ?

মণি। বল্ছিলাম কি,—যা শত্রুর পরে পরে! আমার সঙ্গেই লীলার বিয়ে দিন্ না! তা'হলে—

মহা। অসভ্য, বর্ববর,—দাঁড়াও, তোমার এ ধৃষ্টতার শাস্তি আমার ছেলে দেবে ! অরুণ, অরুণ—

অরুণ। (নেপথ্যে) যাই মা!

মণি। নিজেই ঠক্বে দেবি!

অরুণ, কুমার ও লীলার প্রবেশ

मि। এই य नीनापिती।

অরুণ। কিমাণ

লীলা। (মণিদত্তকে) কিছু বল্বেন আমাকে?

মণি। বল্ছিলাম কি—( মহামায়ার দিকে চাহিল )

মহা। ( অরুণকে ) মণিদত্ত এসেছেন,—ভাই ডাক্ছিলাম!

মণি। (লীলাকে) বল্ছিলাম কি,—বেশ ভালো আছ।
বেশ বডোটি হয়েছ তো!

লীলা। ভালো আছি।

অরুণ। (মণিদত্তকে) আমার সঙ্গে কোন কথা আছে ?

মণি। না, না, অনেক দিন দেখিনি, তাই মনে করলাম একবার দেখে যাই !

অরুণ। আচ্ছা, নমস্কার। আমার একজন বন্ধু এসেছেন, তাকে নিয়ে একটু বেড়াচ্ছি। তারপর কুমার, যে কথা বল্ছিলাম।—এস লীলা!

তিনজনের প্রস্থান

জয়ন্তী [ ২য় অঙ্ক

মণি। (উচ্চ হাসিয়া) কি দেবি,—সম্মত ?

মহা। অধন, তুমি কি মানুষ ?

মণি। সেই পুরাণো কথা! নতুন কিছু শোনাও দেবি।

মহা। চলে যাও,—এখান থেকে চ'লে যাও—

মণি। হাঁ বলতে পার বটে,—আজ পর্যান্ত আমাকে 'বেরিয়ে যাও'—বলতে পার বটে! বেশ, যাচছি। কাল আবার আস্ব। মাঝে একটি রাত্রি। এই রাত্রিটি ভাব,—
নিদ্রায় জাগরণে ভাব। ভেবে মাথা ঠিক কর। কাল—কাল—

প্রস্থান

মহা। অকণ্ অকণ

## অকণের প্রবেশ

অরুণ। হাঁ মা, মণিদত্ত কি বল্ছিল ?

মহা। অরুণ, প্রতিদিন নৌকা করে' হ্রদের ওপারে তুমি কোথায় যাও ?

অরুণ। যাক্, জেনেছ তুমি। আমি ক'দিন থেকে তোমাকে বলব মনে কচ্ছিলাম। মা, লীলার সঙ্গে আমার বিয়ে অসম্ভব।

মহা। তুই কি পাগল হয়েছিন্ ?—সে মেয়েটা কে ?

আরুণ। সক্লেই সেই অপূর্ব স্থন্দরীকে জ্ঞানে, —ভার নাম জয়ন্তী। মহা। জ্বন্ধন্তী ! সেই শৈলেশর-মন্দির-রক্ষকের মেয়ে ? অরুণ। হা, মা!

মহা। তুই কি কেপেছিস্ ? সেই গরীবের মেয়ে—

অরুণ। মা, মা, সে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়! তুমি যদি তাকে চরণে দলিত কর,—জান্বে, আমার বুকের পাঁজরার প্রত্যেক হাড়খানি সে বেদনা অমুভব কর্বে!

মহা। বেশ,—অরুণ,—বেশ। কিন্তু মণিদত্ত যে তোমার সমস্ত সম্পাত্তি দখল কর্তে চাইছে। তুমি কি পথের ভিথারী হবে ?

অরুণ। কি কর্ব মা!—কি করে আমি তা'র ঋণ শোধ কর্ব ?
মহা। একমাত্র উপায় আছে অরুণ—লীলাকে বিয়ে করা।
অরুণ। মা, মা,—সে অসম্ভব।

মহা। অসম্ভব ?—কেন অসম্ভব ?

অরুণ। না, মা,—আমি তা' পার্ব না।

মহা। পার্বে না ? সর্বস্থান্ত হ'তে হলেও—পারবে না ? অরুণ। না।

মহা। বেশ, আর এক উপায় আছে। মণিদত্ত আমার কাছে এক প্রস্তাব কর্ছিল, —তা'তে তুমি লীলাকে বিয়ে না ক'রেও সমস্ত সম্পত্তি ফিরে পেতে পার।

অরুণ। কি সে প্রস্তাব ?

মহা। সে এই সম্পত্তির বন্ধকী দলীল ফিরিয়ে দিতে চায়,—যদি আমি স্বীকার করি— জয়ন্তী [ ২য় অঙ্ক

অরুণ। বল মা, বল--

মহা। যদি আমি স্বাকার করি,—তা'র সঙ্গে লীলার বিয়ে দিতে ! অরুণ। এত বড স্পর্দ্ধা — এত বড সাহদ তা'র —

মহা। সে ঠিকই বলেছে। ঋণ শোধ অম্নি হয় না। ঋণী
আমরা,—ঋণ আমাদের শোধ কর্তেই হবে। অর্থ দিয়ে,
না হয় ধর্মা দিয়ে। অরুণ, পুত্র তুমি, আমার একমাত্র
অবলম্বন তুমি, —ভোমার জন্য আমার জীবনের চেয়েও বড়
যে ধন্ম, তা' বিসর্জ্জন দেব। লীলাকে বিক্রয় করে' ভোমার
সম্পত্তি উদ্ধার কব্ব।

আরুণ। না, তা' হ'তে পারে না,—হ'তে দেবো না। যে পাষ্ও এ কথা উচ্চারণ করেছে, তা'র জিভ আমি ছিঁড়ে ফেল্ব'। মহা। জিভ ছিঁডে ফেল্বে! পার্বে কি তুমি সেই জিভ ছিঁডে ফেল্তে, যে আমাদের ফুর্দিণা দেখে ব্যক্ত কর্বে?

অরুণ। সব সইব মা.—সব সইব।

মহা। ভেবে দেখ অরুণ, আর একটি রাত্রি প্রভাত হ'তে না হ'তেই আমরা পথের ভিখারা হব। দারিদ্রা ও অপমান দানবেব মতো অলক্ষো দাঁডিয়ে আছে, কাল তা'বা প্রভাক্ষ হবে। সহামুভূতির অভ্যাচার, শক্রতার ধিকার সহ্য করে' শুক্ষ নৈরাশ্যে আমাদের দিনপাত কর্তে হবে—

অরুণ। মা, মা, আমি নিরুপায় ! তবু, লীলাকে আমি বিয়ে করতে পারিনা।

## (মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। আন্তে, আন্তে কথা বলুন। লীলাদেবী এদেকিই আসছেন।

মহা। কোথায় ছিলি মাণিক ?

মাণিক। কাছেই ছিলাম মা।

মহা। কেন তুই গোপনে থেকে—

মাণিক। চুপ করো মা। ছেলেকে অবিশ্বাস করোনা।

মহা। ওঃ। লীলার কাছে আমি মুখ দেখা'ব কি করে' ?
কাল মণিদত্ত আস্বে ধর্মাধিকারের আদেশ পত্র নিয়ে।
আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনা, আমার মাথা ঘুর্ছে।
অরুণ, অরুণ,—রক্ষা কর্তে তোমাকে পার্লেম না।

প্রস্থান

মাণিক। এখন উপায় প্রভু! সব যে যায়! মিলন-মালা যে এখন ফাঁসি হয়ে গলায় লাগে! সেই শপথ যদি—

অকণ। চুপ।

মাণিক। আর চুপ। তখনই নিষেধ করেছিলাম, যে ও শপথ করবেন না—

অরুণ। এখন উপায় কি মাণিক,—উপায় কি ? শপথ ভঙ্গ কর্ব ? পিতার নামে যে শপথ করেছি, ঈশরের নামে যে শপথ করেছি,—ওঃ কেন করেছি ? কে জান্ত যে এ বিপদ আস্বে! আচ্ছা মাণিক, জরুস্তীকে বুঝিয়ে বল্লে সে আমাকে এ শপথ থেকে মুক্তি দেবেনা ? সে যদি মুক্তি দেয়—মাণিক, মাণিক, নৌক। নিয়ে এস, আমি এখনিই আসছি—

প্রস্থান

মাণিক। বিয়ে ক'রে কি ফ্যাসাদ বাবা! আবার বিয়ে না ক'রেও
ফ্যাসাদ কম নয়। লীলাদেবীকে বিয়ে না করলে প্রভুর
তো সর্ববনাশ। আবার ঠিক এই সময়ে কোথা থেকে
কুমারদেব এসে জুট্লেন। শীলাদেবীকে ছিনিয়ে না নেয়।
এখন উপায় কি ?

মাথা চুল্কাইতে টুপি থুলিল, ভাহার ভিতর হইতে একথানা চিঠি পিঙিল এটা আবার কি ! ওঃ জয়ন্তীদেবীর সেই চিঠি। তখন কত খুঁজে মরেছি। কি লিখেছে পড়েই দেখা যাক্ না। পরের প্রেমপত্র গোপনে পড়তে বেশ লাগে—

পত্ৰ পাঠ

"প্রিয়তম, ভোমার জয়ন্তীকে কি ভুলে গেলে? এস একবার এস।"—আচ্ছা, এই চিঠি যদি—কোণায়ও নাম লেখা আছে নাাক? না, নেই। ঠিক হয়েছে। ওই যে লীলাদেবী আসছে। দেখা যাক।

প্রস্থান

স্থীগণের প্রবেশ ও গান গান

বনজুল দোলে মধুরায়,
বনলতা ঝুলাইয়া ঝোলে ঝুলনায়।
মৌমাছি উতরোল ছলে ছলে দেয় দোল
আন্মনা যুঁথী চম্পায়!

মাধবিকা ছিল একা কোপা লুকিয়ে
দোলে ধীরে আঁথিভরে' কি কথা নিয়ে!
দথিণের বাতায়নে মায়া-ভরা হুনয়নে
কে দোলেবে ফুলেব দোলায়!

## লীলা ও কুমাবেব প্রবেশ

লীলা। ভা'হলে তুমি ভাকে ভালোবাস ?

- কুমার। 'বাসি' বলে' ভালোবাসার কতটুকু প্রকাশ করা যায় লীলা ? তার চিন্তায় আমার বুকের স্পন্দন চঞ্চল হয়ে ওঠে, শিরায় শিরায় এক উন্মত্ত কম্পন জেগে ওঠে, প্রতিটি রক্তবিন্দু উচ্ছল হয়ে ওঠে, আকুল হয়ে ওঠে। লীলা, সত্যই আমি তাকে বড ভালোবাসি।
- লীলা। তা'হলে বল কুমার, কে সেই ভাগ্যবতী যে তোমার অমূল্য হৃদয়ের এমন প্রবল ভালোবাসা পেয়েছে! কে সেই প্রেমিকা যে তা'ব সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার এই ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছে!
- কুমার। না লীলা, সে বোধহয় আমাকে ভালোবাসেনি। কত-বার মনে করেছি, তা'র নিভূত অন্তরে আমার জন্ম বিন্দুমাত্র অমুরাগ লুক্কায়িত আছে কিনা সন্ধান করব,—কিন্তু তা'র দর্শনে বিভোর আমি, আত্মবিশ্মৃত আমি, সে সন্ধান কথনও নিতে পারিনি!
- লীলা। এমন পা্ধাণী কে আছে কুমার, যে ভোমার এই

জয়ন্তী [ ২য় অঙ্ক

প্রণয়ের প্রতিদান না, দিয়ে থাকতে পারে। কে সেই অভাগী আমাকে বল কুমার!

কুমার। বল্ব ?—লীলা—না, আর বলার প্রয়োজন নেই। সে আজ অপরের বাক্দন্তা। তার সমস্ত চিস্তা আমাকে মনের ভিতর লুকিয়ে রাখতে হবে! সে কখনও জানবে না লীলা— বুকের ভিতর আমার কত ব্যথা! আসি লীলা। শুধু একটা অনুরোধ—মনে রেখো!—মনে রেখো!

প্রস্থান

লীলা। কুমার চলে গেল। কি করব—আমি কি করব ?

মাণিক আসিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিষা চলিয়া যাইতেছিল

লীলা। কে?

মাণিক। আমি মাণিক।

লীলা। এখানে কি কচ্ছিলে?

মাণিক। আজ্ঞে—

লীলা। বল কি কচ্ছিলে এখানে १

মাণিক। দেখছিলাম।

नौना। कि (मथ हिल ?

মাণিক। উনি কোথায় গেলেন। আমাকে নৌকা আন্তে বল্লেন। বোধহয় ভুলে গেছেন।

লীলা। কে নৌকা আন্তে বলেছে ?

মাণিক। আজ্ঞে---

লীলা। বল—

মাণিক। আজ্ঞে, কুমারদেব।

नोना। (कन ?

মাণিক। বেড়াতে মাবেন বলে'।

লীলা। বেড়াতে যাবেন ? এত গাত্রে ?

মাণিক। ভাইতো বল্লেন।

लोला। (काशांत्र यादन ?

মাণিক। তা'তো জানিনা। বল্লেন যে সকলে ঘুমোলে এই হ্রদের ওপারে—না, না, এই হ্রদে একটু হাওয়া থেতে যাবেন। লালা। লুকিয়ো না মাণিক। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি

যেন কিছু গোপন কর্ছ ৷ বল, কোথায় যাবেন তিনি ?

মাণিক। আজ্ঞে ওপারে।

লালা। ওপারে? সেখানে এত রাত্রে কি প্রয়োজন ?

মাণিক। তাতো জানিনা দেবী।

লীলা। তুমি জানো মাণিক, বল।

মাণিক। ক্ষমা করবেন দেবি, আমি তা' বল্তে পারব না। উনি কাউকে বল্তে আমায় বারণ করেছেন।

লীলা। অরুণের নিত্যসহচব তুমি মাণিক। আমি তা'র ভাবী স্ত্রী,—আমার কাছে তুমি গোপন কচছ ?

মাণিক। তাই কি পারি ?

লীলা। তা'হলে বল।

মাণিক। ছদের ওপারে শৈলেখরের মন্দির জাছে। সেই

মন্দিরের রক্ষক সোমনাথের জগন্তী নামে একটি মেয়ে আছে—

লীলা। হাঁ, শুনেছি সে অপূর্বব স্থন্দরী।

মাণিক। তার কাছে যাওয়ার জন্মই নৌকা আন্তে বলেছেন।

লীলা। জয়ন্তী! কুমার কি ডা'হলে তার কথাই বল্ছিল! আমি কি ভুলই বুঝেছি! কি লঙ্জা! মাণিক, আমাকে

দেখাতে পার ? ও কি, লুকোচ্ছ কি?

মাণিক। কই । ও কিছ না—আমার একখানা চিঠি।

লীলা। ভোমার চিঠি, তবে লুকোচ্ছ কেন?

মাণিক। আজ্ঞে---

লীলা। নিশ্চয়ই ভোমার চিঠি নয়। দেখি---

মাণিক। না দেবি, এ চিঠি আপনি কি দেখবেন। (পত্র সম্মুখে ধরিল)

লীলা। (টানিয়া লইয়া) কুমারের কাছে জ্বয়ন্তীর প্রেমপত্র !
(মাণিককে) এ চিঠি দেখেছেন তিনি ?

মাণিক। দেখেছেন। আপনার কাছে আসবার সময় আমার কাছে রেখে এলেন।

লীলা। কখন যাবে ?

মাণিক। এখনই তো যাওয়ার কথা।

লীলা। এখান থেকে ভোমাদের দেখা যাবে ?

মাণিক। তা' আর কেন যাবে না।

লীলা। বেশ, যাও তুমি।

২য় দৃশ্য ]

জয়ন্তী

মাণিক। আজ্ঞে চিঠিখানা—
লীলা। চিঠি আমার কাছেই থাক্—
মাণিক। না দেবি, তাঁকে দেখা'লে—
লীলা। ভয় নেই, দেখাবো না। যাও—

প্রস্থান

মাণিক। এ কিন্তু অন্যায় কথা।

হুষ্ট হাসিয়া প্রস্থান

# দিতীয় দৃশ্য

পরদিন প্রত্যাবে। পর্কতেব পাদদেশে জয়স্তীব কুটীর সমূথস্থ পথ।

জানৈক লোক গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল—

#### গান

আমার মনেব মানুষ বেডাই খুঁজে সারা ভ্বনময
কোথাও দেখতে যদি পাই।
ফোটা ফুলেব বনে আমি ফুলেব পানে চেয়ে থাকি,—
হারাণো মোব মনেব মানুষ দেখি সেথায় মেলে নাকি।
আমি চাঁদেব পানে, তারার পানে,
আপন ভোলার মত চাই,
কোথাও দেখতে যদি পাই।

বন্ধু আমার খোঁজার পালা শেষ হবে আর কবে,—
কোন্ সে অসীম পথের শেষে মোদের দেখা হবে ?
আমার মনের জালা মিট্বে কবে

মনের মানুষ মনে পাই'।

#### মণিদত্তের প্রবেশ

মণি। ওগো ও মনের মানুষ, দাঁড়াও না। বাঃ বাবা! যে বাজখাই আওয়াজ বার করেছে,—কানে কিছু চুকলে তো! কা'র কাছে খবর নিই। ওই তো একটা বাড়ী দেখছি, ওইটাই কি? বাড়ীটা কোনো রকমে চিন্তে পারলে,— লীলাকে এনে একবার দেখিয়ে দিলেই—ব্যস্। অরুণের সঙ্গে বিয়ের দফা রফা। কিন্তু প্রোজ নিই কার কাছে?

(নেপথ্যে দীপক)

দীপক। আমার মনের মানুষ বেড়াই থুঁজে সারা ভুবনময়,— কোথাও দেখতে যদি পাই।

প্রবেশ

মণি। এই যে আবার কে মনের মানুষ খুঁজতে এসেছে। যত মনের মানুষ কি এই জঙ্গলে এসে ঘাপ্টি দিয়ে আছে রে বাবা!

দীপক। কে তুমি—এই ভোরবেলায় এখানে ঘোরাফেরা করছ? মণি। কেন? এখানে কে থাকে?

দীপক। এখানে কে থাকে ভা' জানবার ভোমার কি দরকার ? কে ভূমি ? মণি। আমাকে চিন্তে পাচ্ছনা দীপক ?

দীপক। চিন্তে স্বাইকেই পেরেছি। তোমাকে চেনা আর এমন শক্ত কথা কি শেঠজী ? কিন্তু তুমি এখানে কেন ? মণি। দীপক, তোমাকে আমি বড় ভালোবাসি। তোমার সরল মন, স্বাধীন একরোখা ভাব, আমার বড় ভালো লাগে!

দীপক। তা' তো লাগ্বেই শেঠজী, তুমি নিজে কত সরল!
মিণি। তারপর,—কিছুদিন থেকে দেখছি,—তোমার জীবনের
উপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে! বুনো পশুর মত
তুমি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াও। গভীর রাত্রে তোমার
অসংলগ্ন গানের স্তর শোনা যায়। কেমন, ঠিক কিনা প

দীপক। সভ্য। এর প্রভ্যেক বর্ণ সভ্য। কিন্তু আসল কথাটা কি ?

মণি। তোমার এই উচ্চূন্থল জীবন দেখে দীপক, আমার বড় কফ হয়। আমি ভোমার অবস্থা ফিরিয়ে দেব। শুদ্ধ একটা কথা আমাকে ভোমার জেনে দিতে হবে।

मौभक। कथां कि ?

মণি। অরুণকে চেন १

দীপক। ওই ওপারের তো ?

মণি। সে প্রায়ই এদিকে আসে জানো ?

मौभक। हा. (मर्थिष्टि।

মণি। দেখেছ ? বল্ভে পার,—কোন্ বাড়ীতে তার গুপ্ত প্রণয়িনী থাকে ? দীপক। (সহসা মণিদত্তের গলা চাপিয়া ধরিয়া) কি বল্লে ?— কি ?

মণি। আরে ছাড় ছাড়,—আচ্ছা পাগল তো ? দীপক। (ছাডিয়া দিয়া)ও কথা কেন বল্লে ? মণি। রাখ ছে বাপু. তোমার পাগ্লামো রাথ। নিজের কাজে যাও।

দীপক। ভোমার লাগেনি ভো?

মণি। থাক্ থাক্, আর দরদে কাজ নেই। যত পাগলের — দীপক। পাগল তুমিও তো কম নও শেঠজী!

মণি। ভা'র মানে १

দীপক। মানে এই যে, পাগলের কথায় তুমি রাগ কব। চলে যাও —সংবাদ পাবে।

মণি। ঠিক ভো ? আনি ভোমাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব। সংবাদ ঠিক দেবে ভো ?

मीभक। ठिक. ठिक.— **ह**टल य'छ।

মণি। সংবাদ কখন পাব ?

দীপক। দগুকয়েক পরেই।

মণি। কোথায় দেবে ?

দীপক। তোমার বাড়ীতে গিয়ে দিয়ে আস্ব। টাকার লোভ দেখিয়েছ— এক হাজার টাকা!

মণি। আরও—আরও দেব,—যদি সংবাদ দিতে পার!

প্রস্থান

२ व्र पृष्ण ] अवस्त्री

দীপক। গুপ্ত প্রণয়িনী! দরিজের মেয়ে ধনীকে বিয়ে কর্লে সে তা'র স্ত্রীর অধিকার পায় না,—সে হয় তা'র প্রণয়িনী! এ লোকটার মতলব কি! ধৃর্ত্ত, লোভী, লম্পট ওই মণিদত্ত,— জয়স্তীকে তা'র কি আবশ্যক গ দেখতে হ'ল—

প্রস্থান

## জয়ন্তী ও নন্দা ঘব হইতে বাহিরে আসিল

জয়ন্তী। দীপকের গলা শুন্ছিলাম না নন্দা! কই সে ?
নন্দা। ভোরের পাখা প্রিয়াকে তা'র জাগিয়ে দিয়ে যায়—'স্থি
জাগো, স্থি জাগো!' সে তো তা'র চুলু চুলু চোখের অলস
চাহনি দেখবার জন্ম দাঁড়িয়ে থাকেনা!

জয়ন্তী। ও কথা আর বলিস্নানন্দা। একটা জীবন আমার জন্ম বার্থ হ'য়ে গেল।

নন্দা। চোখে জল এল সখি!

- জয়ন্তী। কাল রাত থেকে সখি, আমার মনটা যেন কেমন ক'রে উঠছে। সমস্ত রাত্রি ঘুম হয়নি। প্রভাতে পাখীর কলরবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সখি কাঁটায়-ভরা শ্য্যার পরে উঠে বসেছি, —অমনি কানে গেল দাপকের আচম্কা স্থর। তুই চোখে জলের উৎস যেন উৎসারিত হ'য়ে উঠল। নন্দা,—সেই বিয়ের পর থেকে তিনি আর আসেন নি!
- নন্দা। মাণিক ব'লে গেল—তিনি কাল আস্বেন। কই, এলেন না তো ?

জয়ন্তী [ ২য় অঙ্ক

জয়ন্তী। কেন এলেন না, নন্দা, কেন এলেন না? ভবে কি ভিনি আমাকে—(কাঁদিয়া উঠিল)

সোমনাথেব প্রবেশ

সোম। জয়ন্তী!

জয়ন্তী। বাবা!

সোম। একি, চোখে জল কেন? নন্দা?

ননা। অরুণ ক'দিন আসেননি,—ভাই—

সোম। সেই বিয়ের পর থেকে আর আসেনি,—না ?

নন্দা। আজু সাতদিন হ'লো।

সোম। তুঁ। কোন সংবাদ নেই ?

নন্দা। মাণিক কাল সংবাদ দিয়ে গেল যে রাত্রে ভিনি আসবেন। ভা'ও ভো এলেন না!

জয়ন্তী। তার কোন অস্থ্য করেনি তো ?

সোম। তা'হলে তো মাণিক সে কথা বলে' যেতো!

জয়ন্তী। তাঁর কোন বিপদ হযনি তো ?

দীপকেব প্রবেশ

দীপক। অসম্ভব নয়।

জয়ন্তী। (ভীতকণ্ঠে) বাবা!

দীপক। (সোমনাথকে) মণিদত্ত শ্রেষ্ঠীকে জ্ঞানেন তো ? সেই বদ্মায়েসটা একটু আগে এখানে ঘোরাঘুরি কচ্ছিল—

সোম। এথানে ?—কেন ?

দীপক। অরুণের কথা সে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্লে। এখানে এসে তা'র খোঁজ কেন? নিশ্চয়ই তা'র কোন মতলব আছে। মণিদত্তের মতলব কখনই ভালো হ'তে পারে না।

জয়ন্তী। কি হ'বে বাবা!

সোম। সে ভোমাকে কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিল দীপক?

দীপক। জিজ্ঞাসা কচ্ছিল-

সোম। বল---

দাপক। বল্ব ? বল্তে পাচ্ছিনা! জয়ন্তী! তুমি ভিতরে যাও,—তোমার সাম্নে আমি তা' বল্তে পার্ব না।

নন্দা ও জয়স্তীর প্রস্থান

সোম। কি এমন কথা! বল দীপক, কি বল্ছিল সে?
দীপক। বল্ছিল—অরুণের গুপ্ত প্রণিয়িনী এখানে কোথায়
থাকে—

সোম। কি! প্রণয়িনী ? ঠিকই হয়েছে! কেন আমি—
দাপক। এখন অনুতাপ রুপা। জয়ন্তী যা'তে স্থা হয়, তাই
করুণ। তাই করুণ—যা'তে সে তা'র স্ত্রার অধিকার প্রতিষ্ঠা
কর্তে পাবে। প্রণয়িনী ?—উঃ। ইচ্ছা কচ্ছিল—
পাহাড়ে ঠুকে' তার মাথাটা আমি গুঁড়িয়ে দিই!

সোম। তা'র অপরাধ নেই দীপক,—অপরাধ আমার! কেন আমি এই গোপন বিবাহে সম্মত হ'লাম!

#### নন্ধার প্রবেশ

নন্দা। ওই যে একখানা নৌকা এসে ঘাটে লাগ্ল। বোধহয় তিনি এসেছেন।

দীপক। (ব্যস্তভাবে) আমি যাই,—আমি যাই! আমাকে দেখ্লে হয়তো সে রাগ কর্বে!

সোম। না। আমার সঙ্গে এস,--কথা আছে!

দীপককে লইয়া ঘবের ভিতরে গেল

মাণিকের প্রবেশ

মাণিক। দেবা কোথায় নন্দ। ? নন্দা। ভিতরে।

মাণিক। প্রভু এসেছেন.—তাঁকে ডাক!
নন্দা। কাল তোমরা এলে না যে ?

জয়ন্তীর এবেশ

জয়ন্তী। এসেছেন তিনি নন্দা ?—মাণিক, কোথায় তিনি— মাণিক। ওই যে আস্ছেন। (নন্দাকে) শোন—

উভয়ের প্রস্থান

## অকণের প্রবেশ

অরুণ। রাগ করেছ জয়ন্তী! কেন যে আমি এ'কয়দিন আস্তে পারিনি, তা' শুন্লে—আমি জানি, তুমি রাগ কর্তে পার্বে না। বড় বিপদে পড়েছি জয়ন্তী! अव्यक्तो। विश्वन ? कि विश्वन ?

অরুণ। আমার সর্ববনাশ হ'তে বসেছে।

জয়ন্তা। কেন? কেন? কি হয়েছে?

অরুণ। কাল আমাদের সমস্ত সম্পত্তি পরেব হাতে বাবে। আমি পথের ভিথারী হব!

क्युखी! (कन?

অরুণ। পিতৃঋণ। সেই ঋণের দায়ে সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

জয়ন্তা। রক্ষা কর্বার কি কোন উপায় নেই ?

আরুণ। কোন উপায় নেই। নিরুপায়! একটা মাত্র উপায় ছিল,—তাও নফ্ট হয়েছে জয়ন্তা—তোনাকে বিয়ে ক'রে!

জন্মন্তী। আমাকে বিয়ে করে? কেন?

- জারন। লীলার সজে না আমার বিষের সম্বন্ধ স্থির করেছিলেন।
  সে ধনী-কন্মা, তা'র অগাধ অর্থ। তা'রই অর্থে আমরা এ
  বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে পার্তাম! কিন্তু তা যে হয় না
  জয়ন্তী।
- জয়ন্তী। কেন হবে নাং কখনও তুমি দ্রা বলে' আমার পরিচয়
  দিয়ো না। কারও কাছে এ কথা প্রকাশ করো না।
  আমি দাসা হয়ে তোমার মা'র কাছে যাব। আমি তোমার
  বাড়ীতে দাসা হ'য়ে থাক্ব। আমি শুধু দূরে দাঁড়িয়ে
  তোমায় দেখব,—শুধু দূরে থেকে তোমার কথা শুন্ব!
- অরুণ। কি বল্ছ জয়ন্তী! এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় লালাকে বিয়ে করা। কিন্তু—

#### পশ্চাতে সোমনাথেব প্রবেশ

- জয়ন্তী। তা'হলে তুমি তা'কে বিয়ে কর!
- সোম। অসম্ভব। তা' হতে পারে না। মনে রেখো অরুণ, ভগবানের নামে তুমি কি শপথ করেছিলে!
- অরুণ। শপথ ! শপথ ! মনে আছে বৃদ্ধ, অগ্নির উত্তাপ নিয়ে যে শপথ আমার মনে আছে।
- জয়ন্তী। কিন্তু, সে শপথ রক্ষা কর্তে যে আমার স্বামীর সর্বনাশ হবে। কেন পিতা আপনি সে শপথ করিয়েছিলেন ?
- জয়ন্তা। কিন্তু শপথ হয়েছিল তো আমার জন্ম ! আমি বল্ছি, আমি তাকে মুক্তি দিচ্ছি। সে শপথ ভঙ্গের যে কোন পাপ,— যে কোন শাস্তি,—সব আমার। তুমি তাকে বিয়ে কর।
- অরুণ। আমার শপথ ভঙ্গ হবে, সে যে আমার মৃত্যু! কিন্তু আর যে কোন উপায় নেই!

#### দীপকেব প্রবেশ

দীপক। যদি না-ই থাকে, কিছু যায় আসে না। ভগবানের নামে,—পিতার নামে শপথ ক'রে সে শপথ ভক্ত কর্বার কল্পনাও কর্তে পারো, এত হীন,—এত নীচ তুমি! ২য় দৃশ্য ] জয়স্তী

অরুণ। অভদ্র, অপরের ব্যক্তিগত আলোচনা গোপনে শোনবার তোমার কি অধিকার আছে ?

দীপক। আমি যদি অভদ্র, তুমি অমানুষ। নিরীহ বালিকা, যে তার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবাদে, তোমার স্থাথের জন্ম যে তা'র নারীজীবনের একমাত্র অধিকার—স্বামীর ভালোবাসা পর্যান্ত বিসর্জ্জন দিতে চায়,—তা'র সর্ববাশ কর্তে তোমার দ্বিধা নাই,—সঙ্কোচ নাই! তা' হবে না। জন্মন্তী, কি বল্ছ তুমি ? তোমার স্বামীকে ধর্মত্যাগে প্রবৃত্তি দিয়ো না।

জয়ন্তী। দীপক, দীপক--

অরুণ। অসভা, বর্কর । আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্ধার অধিকার ভোমাকে কে দিয়েছে ? হীনচেতা লম্পট । ভাব কি, জানিনা আমি তোমার তুরভিলাষ ? পরস্ত্রীর মুখের দিকে তোমার ওই কলুষিত কামদৃষ্টিপাত—

দীপক। ( আত্মহারা হইয়া ) কি !

অকণের গলা চাপিয়া ধরিল

জয়ন্তী। (কাঁদিয়া উঠিল) দীপক, দীপক, আমার স্বামী— দীপক। (আজুসংবরণ করিয়া) ভোমার স্বামী, ভোমার স্বামী, ভোমার স্বামী—

প্রস্থান

অরুণ। মাণিক!

মাণিক প্রবেশ করিয়া দীপকের পিছনে ছুটিতে উন্নত সোম। (কুদ্ধস্থরে) মাণিক! (মাণিক থামিল) অরুণ, আমার গৃহপ্রাক্ষণ রণক্ষেত্র নয়!

অরুণ। না, এটা ব্যভিচার-ক্ষেত্র। চলে আয় মাণিক,—এই হীন সংদর্গে যা'র বাস—তাকে আমি পরিত্যাগ কর্লাম! মাণিকসহ প্রস্থান

জয়ন্তা। (কাঁদিয়া) যেয়ে। না,—যেয়ো না—

অগ্রসর হইল

সোম। (দৃঢ়স্বরে) দাঁড়াও জয়ন্তা,—পরিণীতা তুমি, উপযাচিকা নও!

জয়ন্তী। (কাদিয়া) সে যে চলে' গেল — সে যে চলে' গেল!

সোম। যেতে দাও তা'কে। নিজের স্থারে জন্য, হীন স্বার্থের জন্য যে ধর্মত্যাগ কর্তে পারে,—সাধ্বী স্ত্রীর নিকট হ'তে তা'র দূরে যাওয়াই মঙ্গল!

জয়ন্তী উচ্চুদিতভাবে কাদিয়া উঠিল

সোম। (ক্রোধ কম্পিত দেহে) অরুণ, এই ঘোর অধর্ম্মের, একাস্ত অনুগতকে এই বঞ্চনার জন্য, লও এই মর্মাহত বৃদ্ধের অভিশাপ—

জয়ন্তী। বাবা, বাবা, অভিশাপ দিয়ে। না, আমার স্বামী—
সোম। (নিরুদ্ধ আবেগে ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া) স্বামী!
স্বামী।

যবনিকা

# তৃতীয় অম্ব

## প্রথম দুগ্য

সেইদিন মধ্যান্তে। অরুণের গৃহসংলগ্ন গোলাপ বাগান। লীলা স্থির দৃষ্টিতে হুদের দিকে চাহিয়া আছে। স্থীরা গান করিতেছে—

#### গান

গোপনে — আনমনে — এল কে ফ্লবাগানে!
বঙ্কের বুকে চেউ জাগালে মায়া-তুলিকা টানে!
সহসা উদাস পাখী—
লুকিয়ে ওঠে ডাকি —
বিরহের মন ভুলানো মিলনের গানের তানে!
সরমের আল্গা বাধন গেল টুটে — গেলরে টুটে!
উত্তলা ফুল-কুমারী চরণে লুটে!
মাতানো দোলন লাগে,—
মুকুলের পুলক জাগে
বুকুলের শাখায় শাখায় — মাধবীব আকুল প্রাণে!

লীলা খীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। স্থীরা গান বন্ধ করিয়া লীলার এই উদাসীনভার কারণ ইঞ্চিতে প্রশ্ন করিল। কেহই উত্তর দিতে না পারিয়া বাহির হইয়া গেল। এই সময় অরুণের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল।

অরুণ ও মাণিকের প্রবেশ

আরুণ। ও: নির্বোধের মত আমি কি করেছি! ক্ষণেকের মোহবশে আজ আমি সর্ববস্বাস্ত হ'তে বসেছি! মাণিক। যা' হওয়ার তা' হয়েছে। এখন উপায় কি বলুন। জয়ন্তী [ ৩য় অঙ্ক

কি কর্লে আপনার তুঃখ দ্র হয়, বলুন। আমাব জীবন পণ।

অরুণ। কি কর্ব, আমি তো কোন উপায় দেখ্তে পাচ্ছিনা! মাণিক। আচ্ছা, কোন রকমে তা'কে ভুলিয়ে ভালিয়ে— অরুণ। না, তা' হয় না।

মাণিক। কেন ? দোষ কি ? আমরা ফুলের মালা পরি না ? যতক্ষণ ভালো লাগে, ভতক্ষণ যত্ন করি, আদর করি, মাথায় পরি, বুকে রাখি! কিন্তু ভালো যখন না লাগে—তথন ? তখন তা'র পাতা ছিঁডি, পাঁপ্ডি ছিঁড়ি,—দূর করে' ফেলে দিই!

অরুণ। তা'কে দুর করে' ফেলে দেব ?

- মাণিক। আমার কথা শুমুন। কথাটি না বলে' টাকাকড়ি দিয়ে তাঁকে কোন দূরদেশে পাঠিয়ে দিন। বলুন,—আমি সব ব্যবস্থা কর্ছি। আপনি শুধু আদেশ দিন।
- আরুণ। যা, যা, বিকিন্ না! তাতেই বা কি ফল হবে? আমি যে শপথ করেছি,—যভদিন সে বেঁচে থাক্বে, ভভদিন আর কাউকে বিয়ে কর্ব না!
- মাণিক। তবে এক কাজ করুণ। আপনার আঙুলের ওই আংটিটা। ধরুণ, ওটাকে খুল্তে হবে। যদি সহজে খুলে আসে,—ভালোই। যদি না আসে, তখন—(কঠোর ভাবে) বলুন, তখন কি কর্বেন? বাধ্য হয়ে কাট্তে হবে না?

অরুণ। কাটুতে হবে ?

মাণিক। আপনি শুধু আমাকে আদেশ দিন। তারপর যা' কর্বার, আমি কর্ব। আর সে আপনার পায়ে কাঁটা হবেনা।

অরুণ। তা'র মানে १

মাণিক। কোন কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর্বেন না। যা'
কর্বার আমি কর্ব। শুধু একটা কিছু চিহ্ন আমায়
দিন। ঠিক হয়েছে, ওই আংটীটা আমাকে খুলে দিন। ব্যস্!
অরুণ। (ধাকা দিয়া ফেলিয়া দিয়া) ভোর সাহস ভো কম নয়—
শয়ভান।

মাণিক। শুদ্ধ আপনার----

অরুণ। চলে যা' আমার সামনে থেকে। হত্যা করবে— তা'কে ? এ কথা উচ্চারণ কর্তে তোর সাহস হ'ল। ভোর মুথ দেখাও পাপ-—

প্রস্থান

মাণিক। শুসুন,—শুসুন—

প্রস্থান

অপর দিক দিয়া লীলার এবেশ

नौना।

গান

দূবে গেলে প্রিয় প্রেম বুঝি আর রয় না ?
হায় অকরুণ হায়রে ?
কুস্কমে স্থবাস নাহিলে বাতাস বয় না—
সে যে আশে পাশে হুতাশে ভরে বিদায় রে

গানের ককণ স্থর থেনে বায় কেঁপে—
স্মৃতি বেখে বায় সারা অন্তর ব্যেপে,
কি ষে বেদনাব গুরুভার বুকে চেপে
গুমরিয়া নবি পরাণ সে ষে কাঁদায় রে।
হায় অককণ হায় রে!

### কুমারের প্রবেশ

কুমার। তুমি এখানে ললা-এক। ?

- লীলা। ঠিক এই প্রশ্নই তো ভোমাকেও আমি কর্তে পারি কুমার! তুমি এখানে কেন ?
- কুমার। জানি,—জানি লীলা, আমার দর্শনও আজ ভোমার অসহ হয়ে উঠেছে!
- লীলা। জ্ঞানো? কি জ্ঞানো? কতটুকু জ্ঞানো! আমি যা' জেনেছি, তুমি তা'র কল্লনাও কর্তে পারোনা। কুমার, আমার মুথের দিকে চাও দেখি!
- কুমার। লীলা, লীলা, যদি কোন যাতুকর যাতুমন্ত্র বলে আমাদের এখন পাথর করে' দিত, আর আমরা তুজন তুজনার পানে চেয়ে থাক্তে পার্তাম,—যেমন উদ্ধি ওই অনন্ত আকাশ, আর নিম্নে ওই অশান্ত সরোবর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে।—
- লীলা। কুমার, উত্তর দাও।—যদি কোন লোক রাত্রিকালে তার গুপ্ত প্রণয়িনীর কাছে পলায়ন করে, আর দিনের বেলায়

আর একটি সরলা বালিকাকে প্রলুব্ধ করে,—ভা'কে তুমি কি বল্তে চাও ?

কুমার। এও কি কখনো সম্ভব লীলা ?

লীলা। বাঃ, বেশ উত্তর দিয়েছ। বল, ভার কি করা উচিত ? তা'র কি শাস্তি হওয়া উচিত—বল।

কুমার। তোমার এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পার্ছি না লীলা। আমি তো কোন গুপু প্রণয়িনীর কাছেও পলায়ন করিনি, তোমাকেও প্রলুক্ক কর্তে আসিনি। হয়তো আমি এখানে এসে অন্তায় করেছি। বেশ, আমি যাচছি!

#### অরুণের প্রবেশ

অরণ। না,—দাঁড়াও। লীলা, কুমার তোমাকে ভালোবাসে,—
আর, আমি যতদূর জানি,—তুমিও তাকে ভালোবাস।
তোমরা এথান থেকে শাকে না বলে পালিয়ে যাও,—বিয়ে
করে স্থী হও!

লীলা। তুমি কি পাগল হয়েছ ?

অরুন। না লালা. আমার জন্ম কেন তৃমি নিজেকে বলি দেবে ? আমাদের মধ্যে এক বিষম বাধা আছে,—সে বাধা পার হওয়া অসম্ভব! তোমরা বিয়ে কর—সুখী হও।

প্রস্থান

লীলা। কি কর্বে ? বন্ধুর অন্যুরোধে করে' ফেল্বে নাকি বিয়ে আমাকে ?

কুমার। বন্ধুর অনুরোধে ?

লীলা। নয়তো কি ? আমার সক্তে প্রতারণা কর্তে পারো, কিন্তু যা'কে ভালোবাস, ভা'র সঙ্গেও তাই কর্বে না কি ?

কুমার। লীলা, তুমি কি মনে কর, আমি এম্নি নীচ যে মনে মনে আমি অপরকে ভালোবাসি, আর তোমার কাছে শুধু—-

লীলা। আমি তা' বিশ্বাস করি।

কুমার। বিশ্বাস কর! তা' হলে তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ লীলা।

লীলা। ভুল বুঝেছি? এখনই আমি তা' প্রমাণ করে' দিতে পারি!

কুমার। বেশ, প্রমাণ কর।

লীলা। প্রমাণ কর্তে কি জয়ন্তীকে ডেকে আন্তে হবে, না শুধু তা'র নাম কর্লেই হবে !

কুমার। জয়ন্তা? কেসে?

লীলা। চিন্তে পার্ছ না ? তা' পার্বে কেন ? তার কাছে আমাকেও বোধ হয় এম নিই চিন্তে পার না ! কিন্তু দেখ্ছ, আমি সবই জানি। আর লুকানো রুধা !

কুমার। কি বল্ছ লীলা ?

লীলা। এখনও স্বীকার কর।

কুমার। বেশ, বল,---আমাকে কি স্বীকার কর্তে হবে।

লীলা। কি চতুর তুমি কুমার! আমি হদি নিজের চোখে না দেখ্তান, কখনই ভোমাকে অবিশাস করতে পার্তাম না।

জয়ন্তা

- কুমার। নিজে তুমি কি দেখেছ ? বল লীলা! নিশ্চয়ই তুমি কোন ভয়ানক ভুল করেছ!
- লীলা। বেশ। তা' হলে এখন আর বল্ব না। আমি আরও অনুসন্ধান করে' দেখ্ব। যদি তোমার কথা সত্য হয়,— আমি তোমারই! এখন যাও—
- কুমার। বেশ, তাই হোক্, ভগবান যেন ঠিক সত্যটিই তোমাকে জানিয়ে দেন।

প্রস্থান

লীলা। এইবার জয়ন্তীকে খুঁজে বার কর্তে হবে। কি করে থোঁজ করা যায় ?—দেখি মাণিক কোথায়!

প্রস্থান

মহা। কি স্থির কর্লে অরুণ?

অরুণ। আমি তো বলেছি মা, আমি পণে আবদ্ধ। সে পণ ভক্ত করা অসম্ভব।

মহা। শুদ্ধ একটা খেয়ালের জন্য সর্ববস্থ বিসর্জ্জন দেবে ? অরুণ। কি কর্ব ? উপায় নেই!

মহা। আমার জন্ম বল্ছিনা অরুণ,—বল্ছি ভোমার জন্ম !
ভেবে দেখ, এই প্রথম প্রণয়ের মোহ কেটে গেলে তুমি
নিজেই অন্থির হয়ে উঠ্বে ! তা'র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে
যখন তুমি জগতের দিকে চাইবে,—যা ভোমাকে একদিন
চাইতেই হবে,—তখন তা'কে ভোমার স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে

জয়ন্তী [ ৩য় অঙ্ক

তুমি নিজেই লজ্জা বোধ কর্বে। এম্নি করে' আস্বে অবহেলা। অবহেলা আন্বে অনুভাপ,—অনুভাপ জাগিয়ে তুল্বে ঘ্ণা। আশীর্বাদ নিয়ে তুমি যে শ্যায় শয়ন কর্বে, অভিশাপ নিয়ে ভোমাকে দে শ্যা ত্যাগ কর্তে হবে।

অরুণ। মা, মা, আমি কি কর্ব ় তুমি জানোনা, আমি কভ নিরুপায় !

মহা। একবার লীলাব কথাটা ভেবে দেখ্। সকলেই জানে, তোর সঙ্গে তা'র বিয়ে হবে। এখন যদি—

ভূত্যের প্রবেশ

ওই এসেছে সে, সেই উভরের জন্ম। আর সময় নাই,—

ভূত্য। মণিদত্ত শেঠ এসেছেন। মহা। পাঠিয়ে দাও।

ভূত্যেব প্রস্থান

মন স্থির কর অরুণ। বল, তা'কে আমি কি উত্তর দেব ?

অরুণ। অস্বীকার কর। যা' কর্বার, সে করুক্।

মহা। আর কাল ধে তোমাকে পথের ভিথারী হ'তে হবে।

সর্বনাশ হবে,—শুনছ, সর্বনাশ হবে। সেই মেয়েটাকেই

যদি বিয়ে কর, তাকেই বা তুমি কোথায় রাথ্বে ? না,

হোক্ অন্যায়, হোক্ অধর্মা। আমি মণিদত্রের প্রস্তাবেই
সম্মত হব.—

অরুণ। মা, মা, আমার অবস্থা বুঝে আমাকে দয়া কর। তা'কে আমি পরিত্যাগ কর্তে পারি, কিন্তু তবুও লীলাকে আমি বিয়ে কর্তে পারি না—

### মণিদত্তের প্রবেশ

মণি। কি স্থির করলেন দেবি ?

মহা। আমি আপনার প্রস্তাব বিবেচনা কর্লাম। আজই
আপনার ঋণ পরিশোধ কর্বার উপায় আমার নেই।
অরুণের সঙ্গেও লালার বিয়ে হ'তে পারে না। তখন
আপ্নার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া অ'মার আর
উপায় মেই।

অরুণ। না. না. তা' হবেনা!

মণি। হবেনা বল্লেই হ'ল। ফেল তবে আমার টাকা! অরুণ। তোমার সমস্ত ঋণ আমি এখনই শোধ করে' দিচ্ছি!

আক্রমণ করিতে উত্তত

মহা। কর কি অরুণ, শান্ত হও, শান্ত হও!

মণি। উঃ। বিষ নেই, কুলোপানা চকর ! বেশ, তোমার ও জারিজুরি আমি ভাঙ্ছি, দাঁড়াও!

প্রস্থান

মহা। শয়তান আমাদের সর্বনাশ কর্বে।

অরুণ। আমি আর সহা কর্তে পার্ছি নামা! পায়ের নীচে থেকে পৃথিবী যেন সরে' যাচেছ! মাথার ভিতরে রক্ত যেন টগ্বগ্ করে' ফুট্ছে ! তুমি জ্ঞানোনা মা, তুমি জ্ঞানোনা,— বল্ব যে, সে শক্তিও আমার নেই—

প্রস্থান

মহা। কি উপায়! এ কি মহা সমস্তা! ভগবান্ বলে দাও, কোন পথ!

### মাণিকের প্রবেশ

মাণিক। মা!

মহা। কি মাণিক!

মাণিক। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, তা'হলে আমি হয়তো একটা পথ কর তে পারি!

মহা। তুই কি জানিস যে—

মাণিক। সব জানি মা, সব জানি---

মহা। ব্যাপার কি?

মাণিক। সেই মেয়েটাকে উনি বিয়ে করেছেন।

মহা। বিয়ে করেছে! তা'তে কি আসে যায়?

মাণিক। উনি শপথ করেছেন যে যতদিন সে বেঁচে থাক্বে, ততদিন আর কাউকে বিয়ে কর্বেন না।

মহা। সে যতদিন বেঁচে থাক্বে ?

মাণিক। হামা!

মহা। তা'হলে উপায়?

মাণিক। উপায়,—ভা'কে কোন দূরদেশে সরিয়ে দেওয়া!

মহা। তা'তেই বা কি ফল হবে,—সে বেঁচে থাক্তে তো—
মাণিক। মরে' গেছে বলে' রটিয়ে দিলেই হবে।
মহা। পার তুমি মাণিক, তাকে সরিয়ে দিতে ?
মাণিক। নিশ্চয়ই! কিন্তু একটা জিনিস চাই!
মহা। কি ?
মাণিক। একটা নিদর্শন।
মহা। নিদর্শন ?
মাণিক। হাঁ, তাই পেলেই আমি সব কর্তে পার্ব।
মহা। দাঁড়াও, আমি আস্ছি—

প্রস্থান

মাণিক। দাঁড়াতে আমি পাচ্ছিনা। লীলাদেবী ওথানকার থোঁজ কর্ছিল,—যদি সে গিয়ে দেখা করে,—সব মতলব কোঁসে যাবে! তাঁর আগেই আমাকে পোঁছতে হবে।

### মহামায়ার প্রবেশ

মহা। এই নাও! অরুণের হাতের আংটী। যাও,—চলে যাও, যত শিগ্ গির পারো তা'কে সরাবার ব্যবস্থা করো!

মাণিক। কিন্তু মা, আংটী ভিনি দিলেন ?

মহা। হাঁ, হাঁ, তুমি যাও,—আজ রাত্রের ভিতরেই কাজ শেষ করা চাই !

প্রস্থান

মাণিক। তাই হবে,—তাই হবে!

প্রস্থান

# দিতীয় দৃগ্য

# সেইদিন সন্ধার আগে। জয়ন্তীর গৃহসমূথ।

- জয়ন্তা। সে আমাকে ছেড়ে চলে' গেছে নন্দা,—আর সে আস্বে না!
- নন্দা। নিশ্চয় আস্বে! সে কি ভোমাকে পরিত্যাগ কর্তে পারে ?
- জয়স্তা। আমাকে বিয়ে করেই তাঁর আজ এতবড় বিপদ। আমার মরণই মঙ্গল!
- নন্দা। ছি, ওকি কথ ! ভগবানকে ডাক, তিনি তোমার মঙ্গল কর্বেন। আমাব মনে যখন ছঃখ হয়, আমি ভগবানকে ডাকি!
- জয়ন্তী। কিন্তু, আমি যে ভাক্তে পারিনা নন্দা! আমার যে কেবল তাঁকেই মনে পড়ে।
- নন্দা। স্থির হও বোন, সে আস্বে—নিশ্চয়ই আস্বে!
- জয়ন্তী। আচছা নন্দা, সে থাকে ভালো না বাসে, এমন লোক কি পৃথিবীতে বেঁচে থাক্তে পারে ? সে যেখানে নেই,— সেখানেও কি সংসার আছে, স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ আছে,—

### লালাব প্রবেশ

লীলা। বল্তে পার,—এথানে জয়ন্তা কোথায় থাকে ? জয়ন্তী। আপনি কে ? नीला। आमात्र नाम नीला।

জয়ন্তী। ভূমিই লীলা, এস ভাই, কি সৌভাগ্য আমার!

লীলা। আমাকে চেন তুমি ? তুমিই কি জয়ন্তী ?

জয়ন্তী। হাঁ, কতবার তাঁর কাছে তোমার নাম শুনেছি!

লীলা। শুনেছ? ভোমার কাছে বুঝি, আমাকে নিয়ে সে উপহাস কর্ত?

জয়ন্তী। না, না, উপহাস কেন ? তোমাকে সে—

লীলা। খাক্ আর শুন্তে চাই না। একটা কথা বল্তে এসেছি—

জয়न्छो। वल।

লীলা। গোপনে বল্ভে চাই!

জয়श्री। नन्त्री!

নন্দার প্রস্থান

লীলা। (পত্র বাহির করিয়া) এই লেখা চেন?

জয়ন্তা। হাঁ, আমারই লেখা। তুমি কি করে' পেলে?

লালা। কাল মাণিক তাকে চিঠি দেওয়ার পর, দৈবাৎ এ চিঠি
আমার হাতে এসেছে! সে যগন নৌকা করে' চলে এল,—
আমি দেখেছি। আমার কাছে সে যে কত বড় মিথ্যা কথা
বলেছে, তাই প্রমাণ কর্বার জন্য আমি এথানে এসেছি। কিন্তু
কি পাষ্ণু সে, তোমার মতো এমন সরলা বালিকাকে সে এই
লক্জার ভিতর, এই মৃণিত জীবনের ভিতর টেনে এনেছে!
জন্মন্তী। কেন গ তিনি তো ধর্ম্মতঃ আমাকে বিয়ে করেছেন।

লীলা। বিয়ে করেছে ?

জয়ন্তী। না, না, একথা আমি বল্তে চাই নি! তুমি তাঁর নিন্দা কচ্ছিলে, আমি সহু কর্তে পারিনি। তাই—

লীলা। তাই মিথ্যা বলেছ? বিয়ে তা'হলে হয়নি? তার প্রণয়িনী তুমি?

জয়ন্তী। একি কথা ? আমি তাঁব,—না, না, কেন তুমি—
লীলা। থাক্, আর কিছুই বল্তে হবে না,—আমি বুঝেছি।
আমাকে ক্ষমা করো জয়ন্তী,—তোমার চরিত্রে আমি সন্দেহ
করেছিলাম। আসি ভাই,—একটা অনুরোধ, আমি যে
এখানে এসেছি, এ কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করোনা!

প্রস্থান

जराष्ट्री। नन्ता, नन्ता!

### নন্দার প্রবেশ

নন্দা। লীলাদেবী কি বল্ছিলেন, সখি!

জম্বন্তী। সেদিন আমি যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, সেই চিঠি ওঁর হাতে পড়েছে। আমার লেখা কিনা, তাই জিজ্ঞাসা কর ছিলেন।

### মাণিকের প্রবেশ

নন্দা। একি, তুমি যে এখনই ফিরে এলে ? মাণিক। আমার ইচ্ছা! নন্দা। সে তো বটেই! এবার আবার কোন্ ইচ্ছা নিয়ে এসেছ ? ভোমার প্রভু তো জন্মের মতন এঁকে ত্যাগ করে গেছেন, এখন কি হত্যা করতে পাঠিয়েছেন ?

মাণিক। একি কথা!

নন্দা। বল, কি মতলব নিয়ে এসেছ ?

জয়ন্তী। তোর হলো কি ননা?

নন্দা। নিশ্চয়ই ওর কোন মতলব আছে,—ওর মুখ দেখে আমি বুঝাতে পাচিছ! দেখ্ছ না,—ওর মুখ ছুধের মতো শাদা,—চোখ রক্তের মতো লাল!

মাণিক। চলে যাও,—যদি আমার ক্রোধের ভয় থাকে !

নন্দা। তোমাদের ক্রোধকে আমার তত ভয় নেই বীরপুক্ষ—, যত ভয় করি—তোমাদের ভালোবাসাকে!

মাণিক। যে কথা তুমি উচ্চারণ করেছ—হত্যা! यদি—यদি—

নন্দা। ও কি, তুমি যে কাপছ,—হয়েছে কি তোমার ?

মাণিক। চলে যাও,— চলে যাও আমার সাম্নে থেকে—

अयुष्ठी। মাণিক, মাণিক, ব্যাপার কি ?

মাণিক। বল্ছি---

জয়ন্তা। তার কোন বিপদ হয়নি তো ?

নাণিক। (নন্দাকে) চলে যাও—চলে যাও তুমি! ভোমার সাম্নে আমি কোন কথা বল্ব না। যে নীচ তোমার মন,—
যে কথা তুমি বলেছ—

নন্দা। শ্বির হও, আমি উপহাস কচ্ছিলাম— মাণিক। না, না, তুমি যাও—তুমি যাও— নন্দা। বেশ, আমি যাচ্ছি—

প্রস্থান

মাণিক। প্রভুর সর্ববনাশ হয়েছে। তার সব গেছে, কিছু নাই! জয়ন্তী। মাণিক, মাণিক—(কাঁদিয়া উঠিল।)

- মাণিক। সর্বস্থান্ত তিনি,—এ দেশে আর মুখ দেখাবেন না।
  গোপনে তিনি আপনাকে নিয়ে দূর দেশে চলে' যেতে চান।
  যাবেন ?
- জয়ন্তা। চল, চল মাণিক, এখনই আমাকে তার কাছে নিয়ে চিল। আমিই তার সর্বানাশের কারণ। আমার প্রাণ দিয়েও ফাদি—
- মাণিক। ( অন্তুভভাবে ) তাই হবে ! তাই হবে ! এই দেখুন, এই আংটী আপনাকে দেখাতে বলেছেন।

জয়ন্তা। জানি,—এ তাঁরই আংটী,—আমিই পবিয়ে দিয়েছিলাম।
মাণিক। তবে প্রস্তুত থাক্বেন। সন্ধ্যাকালে ঘাটে আমি
নৌকা নিয়ে আস্ব। কারও কাছে এ কথা প্রকাশ না
হয়,—আপনার বাবার কাছে নয়,—নন্দার কাছেও নয়।
প্রস্থান

জয়ন্তা। বেশ, তাই হবে! নন্দা, নন্দা---

প্রস্থান

# তৃতীয় দৃশ্য

সেইদিন সন্ধ্যাকালে . মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। তুইখণ্ড পাহাড়েব মধ্য দিয়া নদীব জল হুদে আসিয়া পড়িতেছে। নদীর উপরে সেতু। সেতুব উপর দাড়াইয়া দীপক করতালি দিয়া নাচিতেছে—

দীপক। আমারই মতো, আমারই মতো! বুকভাঙ্গা দীর্ঘন্সাস আজ হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে। চির-গোপন অশুচধারা হঠাৎ আজ ঝরে' পড়েছে! স্থির কি থাকা যায় ? বুকে যে ব্যথা করে। (মেঘগর্জ্জন) আর্ত্তনাদ! মেঘের বুকে আজ আর্ত্তনাদ! আজ হারিয়ে গেছে তার ভালোবাসার জন! তাই ছুটে এসেছে—কতদূর থেকে,—চীৎকার করে' তা'কে ডাক্ছে। কর্কর্ আর্ত্তনাদ!

### ক্রত লীগার প্রবেশ

- লীলা। উ: কি ভয়ানক ঝড়। ঘোড়াটা ছুটে পালিয়েছে। কি করে এখন বাড়ী ফিরে যাই ? কে ?
- দীপক। এসেছ, বাইরে ছুটে এসেছ? ঘরে কি থাকা যায় ?--আমারই মতো---আমারই মতো---
- লীলা। দেখুন, আমি বড় বিপন্ন। ভয়ানক ঝড় উঠল, তাই আমি ঘোড়া খেকে নেমে পড়েছিলাম। হঠাৎ মেঘের গর্জ্জন শুনে ভয় পেয়ে ঘোড়াটা ছুটে চলে গেছে—

জয়ন্তা [ ৩য় অঙ্ক

দীপক। যাবেই তো! আজ সবাই ছুটেছে! আমারই মতো! লীলা। এখন আমি বাড়া ফিরতে পাচ্ছি না। নিকটে কোন আশ্রয়ও নেই। যদি দয়া করে আমার ঘোড়াটাকে ধরে' দেন!

দীপক। না না—ধর্তে নেই, ধর্তে নেই! জগতের যত ব্যর্থ প্রণয় আজ ঝঞ্চায় ছুটে বেবিয়েছে,—তা'কে ধরতে নেই। বাতাস আজ উন্মাদ বেগে ছুটেছে। র্প্তিধারা কাজল মেঘের আগল টুটে অবিশ্রান্ত ছুটেছে! বুঝি ব্যর্থ প্রণয়ের গুরু বেদনায় তুমিও ছুটে বেরিয়েছ। আমিও নাচি এই নৃত্যশীলা র্প্তিধারার তালে তালে, আমিও ছুটি এই উন্মাদ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে—

প্রখান

লীলা। এ যে পাগল! আমিও কি পাগল হয়ে যাব না কি? ওই যে আমার ঘোড়া! কে ধর্লে? কে ওই গাছে বাঁধছে! একি?—এ যে অরুণ।

#### অকণেব প্রবেশ

আরুণ। ব্যাপার কি লীলা। কিছুক্ষণ আগে ঝড়ের ভিতর ঘোড়াটা আস্তাবলে ফিরে গেছে। শুনলাম ঘোড়া নিয়ে তুমি বেরিয়েছিলে। তাই আমি তোমাকে খুঁক্ততে বেরিয়েছি!

লীলা। অরুণ, অরুণ ! অরুণ। ভয় কি লীলা, এই তো আমি এসে পড়েছি ! ৩ম দৃশ্য ] জয়স্তী

লীলা। অরুণ, আমি অন্ধ—এতদিন বুঝতে পারিনি! আমি তোমারই—অরুণ আমি তোমারই!

অরুণ। একি লীলা, তুমি হঠাৎ এমন উত্তেজিত হ'লে কেন ?

লীলা। বল তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?

অরুণ। চল, ঘরে চল—সে কথা পরে হৰে।

লীলা। পরে নয়,—আজ—এখনই! কি তোমার সঙ্কোচ?

অরুণ। তুমি জানোনা লীলা---

লীলা। জান্তে আমি চাই না। আর কোন দ্বিধা নয়, কোন সঙ্কোচ নয়,--আমি নারীর সমস্ত লড্ডা, সমস্ত সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার কাছে আজ উপযাচিকা! বল তুমি আমাকে বিয়ে করবে। বল, বল—

অরুণের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল

অরুণ। বলছি চল—বাড়ী চল। ব'ড়ের বেগ ক্রমশঃই বেড়ে উঠছে, বৃষ্টি জলপ্রপাতের মত নেমে আস্ছে—

লীলা। আত্মক! এখনই তুমি আমাকে কথা দাও!

অরুণ। বাতাসের বেগে স্থির হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। চল বাডী চল!

লীলা। নাযাব না। আগে আমায় কথা দাও !— অরুণ। চল—বলছি চল।

লীলাকে জোর করিয়া লইয়া গেল

### দীপকের প্রবেশ

দীপক। ওই যে চ'লে গেল! প্রণয়ীর কাঁধে মাথা রেখে,

প্রণয়ীর বাহুবেষ্টনে আকৃষ্টা অভিমানিনী—ওই চ'লে গেল! ওগো ব্যথিতা উন্মাদিনী! এই বাদল রাতের পাগল হাওয়ায় মিলেছে তোমার প্রণয়ী? আমার তো মেলেনা! আমি শুধু ছুটে বেড়াই—শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহারা—আমার হারিয়ে-যাওয়া প্রিয়ার সন্ধানে! কোথায়—কোথায় তুমি ওগো আমার অপেক্ষিতা, ওগো আমার দরদী প্রিয়া! এই মেঘমেত্রর আকাশের সজল শ্রামলতায় আবদ্ধ নয়ন কোথায় তুমি বিরহিনী? কেঁদনা কেঁদনা প্রিয়া! এই পিপাসিত অধরের পেলব স্পর্শে তোমার শ্রৈতকুন্তল মুখশ্রীর সমস্ত অশ্রুমালিন্ত মুছে নেব! গর্কোদ্ধত বিলাসীর লালসার পদ্ধিল আলিন্তন থেকে মুক্ত করে' তোমাকে প্রণয়ের পবিত্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কর্ব, ছিন্ন কর্ব তা'র বাহুর গ্রন্থি, বিদ্ধ কর্ব তা'র প্রসারিত বন্ধ। অপেক্ষা—অপেক্ষা প্রিয়তমে—

প্রস্থান

নৌকা করিয়া জয়স্তী ও মাণিকের প্রবেশ

জ্বয়ন্তী। কি ঝড়, কি বৃষ্টি! এ দুর্য্যোগে তিনি কোথায় মাণিক! নাজানি তাঁর কত কফ্টই হুচ্ছে!

মাণিক। তাঁর মাধার ভিতর যে ঝড় বইছে,—তাঁর চোখে যে জলধারা ঝরছে, —এ ঝড়, এ বৃষ্টি তার কাছে কিছুই নয়!

জয়ন্তী। এ কি ভয়ঙ্কর স্থান! এখানে তিনি কেন এলেন মাণিক!

মাণিক। শোন জয়ন্তী!

৩য় দৃশ্য ] জয়স্তী

জয়ন্তী। একি ! মাণিক, তুমি আমার নাম ধরে ডাকছ ?

মাণিক। ভোমাকে আমার একটা কথা বলবার আছে।

- জম্মন্তী। না, আমি তোমার কোন কথা শুন্ব না। তুমি কি অত্যাচার কর্বে বলে' আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ ? অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক!
- মাণিক। বিশ্বাসঘাতক আমি ? আমার দেহে এমন একবিন্দু রক্ত নেই, যা তাঁর জন্ম আমি পাত কর্তে না পারি!
- জয়ন্তী। তাই বুঝি তাঁর স্ত্রীকে !—
- মাণিক। দ্রী ? কে স্ত্রী ? তুমি যদি স্ত্রী—কতটুকু ভোমার ভালোবাসা ? ভোমার জন্ম তিনি সর্ববন্ধান্ত হ'তে বসেছেন, আর তুমি-—
- জয়ন্তী। কি করতে বল তুমি আমাকে ?
- মাণিক। তাঁর শপথের বন্ধন হ'তে তাঁকে মুক্তি দাও!
- জয়ন্তী। সে তো আমি দিয়েছি, —আবার কি চাও তুমি ?
- ম।ণিক। চাই তোমাকে দূর করতে ! তুমিই তার সর্ববনাশের কারণ ! তুমি এখানে থাকতে তিনি বিয়ে করতে পারেন না,—তোমার বাবা সে পথ বন্ধ করেছেন। চলে যাও দূরে—আর যেন ভোমার ছায়ামাত্র তিনি দেখতে না পান!
- জন্মন্তী। তাই যদি, আমি দূরে গেলেই বা কি হবে ? তিনি যে শুপুথ করেছেন,—আমি বেঁচে থাক্তে—

জয়ন্তা

ি ৩য় অঙ্ক

মাণিক। (চীৎকার করিয়া) না, না, ভাহলে ভোমার বাঁচা হবে না। যাও—মর—

ধাক। দিয়া জলে ফেলিয়া দিল

জয়ন্তা। (কাঁদিয়া) বাঁচাও, বাঁচাও—

দীপক। (নেপথ্যে) কেঁদনা কেঁদনা প্রিয়া—

দীপকের প্রাবশ

মাণিক। মর—দূর হও পথের কাঁটা উঃ (পিঠে বর্ষা বিধিয়া জলে পড়িয়া গেল )

দীপক। বিঁধেছি বিঁধেছি প্রিয়া! (ঝাঁপাইয়া পড়িল; অতিকটে জয়ন্তীকে তুলিয়া ধরিয়া) একি! জয়ন্তী! জয়ন্তী!

যবনিকা

# চতুর্থ অঞ্চ

# প্রথম দৃগ্য

দশদিন পরে। নন্দার গৃহাভাস্তর। রোগশয্যায় শায়িত মাণিক। নন্দা পরিচর্য্যা করিতেছে।

মাণিক। জল! ( নন্দা জল দিল ) আমি কোগায় ?

নন্দা। আমার ঘরে।

মাণিক। তুমি কে?

নন্দা। আমি নন্দা।

মাণিক। নন্দা! এখানে আমি কি করে' এলাম ?

নন্দা। দিনদশেক আগে, যেদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, তা'র পরদিন আমি ঘাটে বসে'—এমন সময় দেখি, তোমার নৌকা-খানা ভেসে ঘাচেছ। তুমি সেই নৌকার ভিতর অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে!

মাণিক। ভারপর १

নন্দা। ভারপর লোকজন ডেকে কোনরকমে ভোমাকে তুলে নিয়ে আসি। ভোমার পিঠে একটা ক্ষত-চিহ্ন ছিল। কেন মাণিক ?

মাণিক। ভোমার সখী কই,—তাঁকে ভো দেখ্তে পাচ্ছি না ? নন্দা। ভা'র কথা আর বলোনা। সেদিন তুমি ভা'কে কি বলেছিলে ?—আমার সাম্নে বল্লে না। অভাগিনী সেই রাত্রেই আত্মহত্যা করেছে। জ্বলে তার উত্তরী ভেসে যাচ্ছিল, —আমি তুলে নিয়েছি! যে তা'র আত্মহত্যার কারণ, ভগবান নিশ্চয়ই তাকে শাস্তি দেবেন।

নাণিক। (উত্তেজিভভাবে হাতের উপর উঁচু ২ইয়া) না, না, আমি না—আমি না—ভৈনি দিয়েছিলেন—আংটি—
ভাই—

অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িল

নন্দা। আবার জ্ঞান হারা'ল। কি করি? বাবাকে ডেকে আনি—

প্রস্থান

# পশ্চাতে জানালায় মণিদত্তেব প্রবেশ

মণি। কই! কেউ তোনেই! কি করে' মেয়েটার থোঁজ নিই! ওই কে শুয়ে রয়েছে! অরুণের অন্যুচরটানা?— সেই-ই তো! তবে ঠিক এই বাড়ী! কে আস্ছে—

সবিল

#### নন্দার প্রবেশ

নন্দা। এই যে জ্ঞান হচ্ছে। বড় যন্ত্রণা হচ্ছে মাণিক ? মাণিক। বড় যন্ত্রণা।

সোমনাথের প্রবেশ

সোম। কাল অরুণের বিয়ে নন্দা !

নন্দা। বিয়ে ? কাল ? কিন্তু কি করে' সে জ্ঞান্লে যে জয়ন্তী মরেছে ? এ ক'দিন কেউতো এখানে আসেনি।

সোম। তাই ভাব্ছি নন্দা, জয়ন্তীর মৃত্যুর সঙ্গে অরুণের বিয়ের কোন সম্বন্ধ নেই তো ?

নন্দা। তাও কি সম্ভব १

সোম। মনে আছে, তাকে আমি কি শপথ করিয়েছিলাম। জয়ন্তীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত না হ'লে, অরুণ কখনই বিয়ে কর তো না! সেই কি তা'হলে জয়ন্তীকে হত্যা করেছে ?

নন্দা। তাও কি হ'তে পারে ? তুমি ধর্মাধিকারের কাছে যাও, — উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা কর।

সোম। আমার মর্দ্মচ্ছেদ হ'য়ে যাচেছ নন্দা, আমি যাচ্ছি ধর্মাধিকারের কাছে—

প্রস্থানোগ্রত

মাণিক। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) না, না, আমি—আমি— সোম। কি মাণিক!

মাণিক। আমি ভা'কে হত্যা করেছি!

মণিদত্ত জানালায় আদিল

সোম। তুমি!

মাণিক। হাঁ, আমি। নিয়ে চল আমাকে ধর্মাধিকারের কাছে। আমার প্রভুর নাম মুখে এনো না—সাবধান!

নন্দা। আততায়ি! তোমাকে যে আমি প্রাণ দিয়ে— কাঁদিয়া উঠিল সোম। কেন তুমি ভা'কে হত্যা কর্লে মাণিক, সে ভোমার কি করেছিল ?

মাণিক। আমার প্রভুব পথের কাঁটা ছিল—তাই আমি তাকে সরিয়ে দিয়েছি।

সোম। অরুণের আদেশে ?

মাণিক। যাও, যাও, বকিয়ো না। হত্যা করেছি আমি— তাঁর নাম মুখে এনো না!

সোম। ভোমার পিঠে ও ক্ষতচিহ্ন কিসের ?

মাণিক। সেই ঝড়ের রাতে, যখন আমি তাকে জলে ফেলে দিই, সেই সময় একটা বর্ষা এসে আমার পিঠে বিঁধ্ল!

সোম। কে বৰ্ষা ছুড়্লে ?

মাণিক। জানিনা। বোধ হয়—ভগবান!

সোম। তা'হলে কি ?—নন্দা, আমি আস্ছি—

প্রস্থান

# মণিদত্ত জানালা হইতে সবিয়া গেল

মাণিক। নন্দা!

নন্দা। আর তুমি আমাকে ডেকোনা নারীঘাতক !

মাণিক। নন্দা, অবিচার করো না। আর কেউ না বুঝুক, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমার প্রভুর উপস্থিত বিপদ আমাকে ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য সকলই ভুলিয়ে দিয়েছিল। তুমি কি আমাকে কমা কর্তে পার না, নন্দা ?

জয়ন্তী

# ১ম দৃশ্য ]

ননা। ক্ষমা? যে কাঙ্গ তুমি করেছ—

মাণিক। (অধীরভাবে) ক্ষমা--- ক্মা!

নন্দা। (উচ্ছুসিত ক্রন্দনে) না, না, হত্যাকারী-

নগরপাল সহ মণিদত্তের প্রবেশ

মণি। হত্যাকারী—বাঁধ!

নন্দা। না, না, কে হত্যাকারী—কা'কে বাঁধবে ?

মণি। এখনই তুমি নিজেই বল্ছিলে স্থানরি!

নন্দা। ভুল, ভুল--

মণি। ভুল ডোমার, যে হত্যাকারীকে তুমি বাঁচাতে চাইছ!
(প্রাহরীকে) দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বেঁধে ফেল—

नन्ता। ना. ना. (वँथना, (वँथना—'ও অञ्चन्न, प्रवणाश्रव—

মণি। আমরাও একটু-আধটু ভালোবাসি স্থন্দরি, তাই শুশ্রুষার জন্ম ওকে নিয়ে যাচ্ছি—( বিজ্ঞপের হাসি হাসিল)

নন্দা। কে ভূমি? কোথা থেকে এলে? মাণিক, কি করে' ভোমাকে রক্ষা কর্ব?

মাণিক। রক্ষা আমাকে করো না নন্দা, মণিদত্ত তা'হলে আমার প্রভুর সর্বনাশ কর্বে! হত্যা আমি করেছি,—শাস্তি আমাকে পেতে দাও। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর নন্দা। নন্দা। না, না, হত্যা আমি করেছি,—আমাকে বাঁধ!

# দ্বিতীয় দৃশ্য

- পর্বতের পাদদেশে দীপকের কুটীর। তাহার সমুথে শিলাথণ্ডে বিসয়া জয়ন্তী কাদিতেছিল। দীপক পার্শে দাঁড়াইয়া।
- দীপক। কেন এই কাতরতা, কেন এই অশ্রুবন্যা জয়ন্তী!
  প্রবঞ্চকের ছলনার মোহে মৃগ্ধ হয়ে, কেন তুমি চিরদিন ব্যথার
  বোঝা বয়ে' বেড়াবে ? ভুলে যাও অতীতের স্মৃতি,—ভুলে
  যাও হুঃখের নিদান যত স্থাখের কাহিনী! প্রেমের পূর্ণানন্দে
  আনন্দময়ী তুমি, ভুলে যাও উপেক্ষার বেদনা! আমি যেমন
  হতাশার মর্ম্মান্তিক জ্বালা—
- জয়ন্তী। আজ বুঝ্তে পাচ্ছি, কি সে বেদনা! আজ অনুভব কর ছি. কত ব্যথা তোমাকে আমি দিয়েছি!
- দীপক। সে কথা আর তুলোনা জয়ন্তী। সে অতীত, তা'কে যেতে দাও। বহু কফে সেই দিগ্লান্ত লক্ষ্যহারা তরীখানিকে, আমি সান্ত্নার মান-জ্যোৎস্না তীরে এনে
  ভিড়িয়েছি। আর পিছন ফিরে চাইব না। তোমার
  প্রেমের সাগরে আমি নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছি।
  তোমার চোখের জল আমার বড় বাজে—বড় বাজে জয়ন্তী!
- জয়ন্তী। দীপক, কেন সে আমাকে পরিত্যাগ কর্লে ? তাঁর স্থাথ তো আমি কোন বাধা দিতাম না !
- দীপক। তার স্থা? তোমার মনে ব্যথা দিয়ে সে পাষণ্ড স্থা পাবে? আমি জীবিত থাক্তে এ পৃথিবীতে তার স্থা নেই!

कश्रुष्ठी। ना मीशक---

দীপক। জ্বলেছে—জ্বলেছে জয়ন্তী। মাধার ভিতর আগুণ জ্বলে উঠেছে। চোখ দিয়ে তা'র স্ফুলিক্স ছুট্ছে,—শিরায় শিরায় তা'র লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়্ছে। সেই ভগু, সেই প্রতারক—আমাকে পাগল করেছে,—তোমাকে ব্যথা দিয়েছে!

জয়ন্তী। তথাপি দীপক, সে আমার স্বামী। তাঁর স্থথেই আমার স্থথ। বল, তুমি তা'র কোন অনিষ্ট কর্বে না। বল, আমাকে কথা দাও!

দীপক। তবে, কাঁদবে না ?

জয়ন্ডী। না।

দীপক। মান মুখে আমার পানে চাইবে না ?

জয়ন্তী। না।

দীপক। অবরুদ্ধ করুণ স্থুরে বিষাদের গান গাইবে না ?

জয়ন্তী। না।

দীপক। থাক তবে প্রেমময়ী! আমার দীন কুটীরে। প্রকৃতির ক্যাপা শিশুর মতো আমাদের তুটি অভিশপ্ত হৃদয় প্রণয়াস্পদের স্থাথর ধ্যানে ময় থাকুক্। ওই পার্বত্য স্রোতস্থিনীর ক্ষীণধারার সঙ্গে মিশে, বয়ে যাক্ আমাদের ব্যথার স্রোত। ওই শ্যামল-বনানীর পত্রাঞ্চলে কেঁপে কেঁপে, দূরে—আরও দূরে ভেসে যাক্ আমাদের দীর্ঘনিঃখাস। থাক, থাক রাণী আমার কুটীরে—( যাইতে যাইতে সহসা

জয়ন্তী [ ৪র্থ অঙ্ক

থামিয়া ) কার যেন পায়ের আওয়াজ শুন্তে পাচ্ছি জয়ন্তী!

জ্বয়ন্তী। আমি ভিতরে যাই। আমার অন্তিপ্ব যেন কারো কাছে প্রকাশ না হয়!

ভিতরে গেল

#### ক্রত সোমনাথেব প্রবেশ

সোম। দীপক, মাণিককে তুমি বর্ষা মেরেছিলে ?

দীপক। আমি ?—কে বল্লে ?

সোম। সে নিজে।

দীপক। সে কি ? আপনি তার কাছে গিয়েছিলেন ?

সোম। ই।।

দীপক। সেখানে আপনি কি করে' গেলেন ?

সোম। কোথায় গ

দীপক। যেখানে সে গিয়েছে। নারী-ঘাতকেরা যেখানে যায় ?

সোম। তুমি তা' কি করে' জান্লে?

দীপক। তা'র প্রেতাত্মা আমায় বলেছে।

সোম। কিন্তু, সে ভো মরেনি দীপক! ভোমার বর্ষার আঘাতে ভার প্রাণান্ত হয়নি।

দীপক। তা' হবে। শয়তানের প্রাণ শীঘ্র যায় না।

সোম। তুমিই তা'হলে তাকে বর্ষা,মেরেছিলে?

দীপক। বলি—আর আপনি আমাকে ধরিয়ে দিন!

সোম। আর আমাকে সন্দেহে তুলিয়ো না দীপক! বল, বল, জয়স্তীকে তুমি দেখেছ?

জয়ন্তী। (বাহিরে আসিয়া) বাবা! বাবা!

জয়ন্তী। জয়ন্তী, জয়ন্তী, বেঁচে আছিস্মা!

জড়াইয়া ধরিল

দীপক। জয়ন্তী যদি না বাঁচত,—আমাকে কি জীবিত দেখুতেন ?

সোম। কেন মা এমন' করে লুকিয়ে আছিস্। আমার কাছে যাস্নি কেন ?

জয়ন্তী। আমি বেঁচে আছি জান্লে তাঁর যে সর্বনাশ হবে, বাবা। সোম। সেই অপদার্থ রাক্ষস!—সে-ই মাণিককে বলেছিল তোকে হত্যা কর্তে!

জয়ন্তী। আমার মৃত্যু হলো না কেন ? তার জীবন বিষময় করতে কেন আমি বেঁচে রইলাম!

দীপক ৷ আবার জয়ন্তী, তোমার চোথে জল ?

জয়ন্তী। জল যে মানা মানে না দীপক! কেন তুমি আমাকে বাঁচালে ?

সোম। কেন মা, এই অভিমান ? আমি স্নেহ দিয়ে তোকে ভরে' দেবো—পূর্ণ করে দেবো—

দীপক। আর এই হতভাগাটা কি তোনার কেউ নয় জয়ন্তী ? আমি মায়ের মতো ভোমাকে আদর কর্ব, বাপের মতো ভোমাকে স্নেহ কর্ব, ভাইয়ের মতো ভোমার অশ্রুসিক্ত নয়ন্ জয়ন্তী [ ৪র্থ অঙ্ক

মুছিয়ে দেবো। এই লক্ষীহীনের কুটীরে তুমি রাণীর ঐশর্য্যে ধাক জয়ন্তী!

### নেপথ্যে কোলাহল

সোম। একি! কোলাহল কিসের ? (বাহিরে দেখিয়া)
নগরপাল মাণিককে বেঁধে নিয়ে যাচেছ। কে এদের সংবাদ
দিলে ? সঙ্গে যে নন্দা! জয়ন্ত', ঘরে যাও। আমি দেখে
আসি।

প্রস্থান

# তৃতীয় দৃশ্য

উৎসব-দক্ষায় দক্ষিত অরুণের গৃহ। নাট-মন্দিরে লীলা। স্থীগণ তাহার অঞ্চদক্ষা করিতেছে।

#### গান

শে কোন্ বিধাতা মনচোরা এই রূপ দিলে তোমায়,—
এনে ভর্ছনিয়ার বাহার সে কি নিংড়ে দিলে গায়!
ওই ডাগর চটুল চোথ দিলে কোন চতুর হরিণার,
কমল তুলে তুল্তুলে ওই গালছটি রাঙায়!
কোন ময়্রের পেথম দিলে ওই কালো চুলে,—
হার মানে যে রক্তজবা আলতা-রাঙ। পায়!
আঙ্গে কোমল শিরীষ ফুলের পাঁপ্ড়ি দিয়ে কি—
পাথর ভরি রাখ্লে তোমার ওই পাষাণ হিয়য়!

৩য় দৃশ্য ] জুরুন্ত

লীলা। এইবার ভো'রা আমাকে অব্যাহতি দে। অভ সাজ-গোজের দরকার নেই !

- মাধুরী। আছে বই কি ? রূপ থাক্লে কি আর অলক্ষারের দরকার হয় না ?
- মাধবী। সকলের কাছে তা' খাটে না। অলঙ্কার ছাড়া যে রূপ, সে দেথবে শুধু একজন; তাঁর কাছে—

( স্থরে ) ভালো লাগ্বে না লো সই—

যদি নীলাম্ববী রয় আবরি কনক দেহ ওই !

মাধুরী। তবে ?

মাংবী। পর্বে শুধু পরীর মতন মন ভুলানো রূপের বসন, তথন, রচ্বে নাগর রঙিন স্থান, অবাক্ চেয়ে রই—

**अटला महे व्यवाक् ८** हरा दहे !

- লীলা। অত অবাক্ চোখের দৃষ্টি আমার সইবে না। তার চেয়ে বরং আমাকে এমন করে' সাজিয়ে দে, যা'তে কেউ আমার দিকে আর ফিরে না চায়!
- মাধুরী। অসম্ভব। রূপ থাক্লেই, চোথ্ চাইবে। শাস্ত্র যাই লিথুক, আর নীতি যাই বলুক। ভবে—( স্থুরে )

চোথ দিয়ে কেউ গিল্তে আসে গপ্করে'—
কেউবা করে চাউনি চুরি,—চোথ চেপে নেয়—
সে চতুর চোথ চেপে নেয় চট্করে'!

কারো চোখের চটুল তাবা

এদিক্ ওদিক্ নেচেই সারা,—

থিটির মিটির চায় যেন কেউ ভিজে বেরাল,—

ওলো সই, ভিজে বেরাল রূপ ধরে'।

লীলা। সভ্যি বলেছিস্! সংসারে ভিজে বেরালের অভাব নেই—
আমি তা মর্ম্মে মর্মে জেনেছি। কিসের জন্য এ সাজ্প
সজ্জা ? চোখ আছে কা'র যে দেখ্বে ? খেয়ালী পুকষ
নিত্য নূতন রূপ দেখার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে,—তা'র কাছে
রূপের আদর কোথায় ? নাধবী! সত্যিই কি আমার রূপ
আছে ?

মাধবী। দর্পণে তুমি নিজেকে কখনও দেখনি সথি ? লীলা। তবে, কেন সে—কেন সে আমাকে এমন বঞ্চনা কর্লে? ক্রুন্ন

মাধবী। ওকি সই, শুর্জাননে চোথের জল ফেল্তে নেই! লীলা। সত্যই তো! চোথের জল কেন ফেল্ব? কা'র জন্ম? আজ শুরুদিন। আয় সথি, আমাকে ভালো করে' সাজিয়ে দে। জগতের চোথ্যেন আজ আমার দিকে চেয়ে ঝল্সে যায়!

মাধবী। (গান) চোথ দেখে, না মন দেখে সই বল ?

মনের গোপন দেখার লাগি' নয়ন বাতায়ন কেবল !

আঁগির আগে স্থপন কত

জাগে ছায়াবাজির মত—

দেখুতে যখন খেয়াল জাগে, দেখে তখন মন পাগল।

কে জানে সই, কত দিনের চোথের দেখা—
এক লহমায় মনের থাতায় রয় লেখা !
কত জনম তোমায় আমায়
হয়তো দেখা ফুল-জোছনায়
আজ নিরালায় নতুন করে' এই দেখা কি সেই দেখা, বল ?
চোখ দেখে না, মন দেখে সই দল্।

মহামায়া ও কুমারের প্রবেশ

মহা। এখনই চলে যাচ্ছ, কুমার ? কুমার। হাঁমা, আমি এখনই যাচ্ছি!

মহা। একটু পরেই বিয়ে! এখনই চলে যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে? (লীলা প্রস্থানোগুড) ওকি, যাচ্ছ কেন লীলা? লীলা। কি কর্ব?

মহা। কুমার এখনই থেতে চাইছে— লীলা। সে তার ইচছা!

প্রস্থান। স্থীগণও সঙ্গে গেল।

কুমার। আর আমায় থাক্তে বলোনা, মা!

মহা। লীলার থেন আজকাল কি হয়েছে,—দিন-রাত্তির খালি
থিট্ থিট্ করে—ঝগড়া করে। অরুণকে নিয়েও মহা
বিপদে পড়েছি। এই আট দশ দিন সে কারও সঙ্গে কথা
বলে না,—বাত্রে বুমোয় না। দিনের বেলায় একলাটি
পাহাড়ের উপর বসে' থাকে, রাত্রে নৌকা করে' হ্রদে ঘুরে
বেড়ায়। ভার মুখের চেহারা দেখেছ ?

কুমার। আমার সঙ্গেও সে কথা বলে না!

মহা। তুমি তাকে একটু বুঝিয়ে বল।

কুমার। আমি?

মহা। হাঁ, তুমি। তোমার বন্ধুর স্থুখ, শান্তি, সর্বস্থ রক্ষার ভার আমি তোমাকেই দিচ্ছি, কুমার!

প্ৰস্থান

কুমার। বড় কঠিন, বড় কঠিন। এ ভার বইতে আমি পার্ব কি ? নিজের ভারই যে আমার অসহ হয়ে উঠেছে!

লীলার প্রবেশ

লীলা। আপনি যান্নি?

কুমার। আপনি ? আমি তোমার এমন সম্মানের পাত্র হয়ে পড়েছি লীলা,—এরই মধ্যে ?

লীলা। তা'র মানে ?

কুমার। আর কেন লীলা, আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছি—

লীলা। কারণ, আর একজনের কাছে যাওয়ার দরকার হয়েছে। তুমি আর সে—তুজনে পালিয়ে যাচছ!

কুমার। কা'র কথা বল্ছ তুমি ?

লীলা। যাক্, সে কথায় আর কাজ নেই। এক সময় ছিল, যখন আমি ভোমার এই ছলনাকে বিশ্বাস কর্তাম। কিন্তু এখন আমি শিখেছি—কেমন হীনভাবে তুমি প্রভারণা কর তে পার! কুমার। শিখেছ!—কে শেখা'লে তোমাকে ?

লীলা। তোমার স্ত্রী!

কুমার। আমার—কে?

লীলা। তোমার স্ত্রী! শুন্তে পেয়েছ? অমন ছলনার হাসি হেসনা। আমি তা'কে দেখেছি,—সে আমার কাছে স্বীকার করেছে।

কুমার। দেখেছ! সে স্বীকার করেছে যে সে আমার স্ত্রী?

লীলা। কিছুই সে আমার কাছে গোপন করেনি।

কুমার। ভুল, ভুল, ভয়ানক ভুল! লীলা, নিশ্চয়ই তুমি ভয়ানক ভুল করেছ!

লীলা। ভুল ! আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলেছি,—তাও ভুল ? কুমার। কে সে ? বল দীলা—সে কে ?

লীলা। তুমি জানো না ?

কুমার। বিশ্বাস কর লীলা, তুমি কা'র কথা বল্ছ—আমি ভা'কে চিনি না।

লীলা। চেনো না। দেখ দেখি—(পত্র দেখাইয়া) একে চেনো ?
কুমার পত্র লইয়া পড়িতে লাগিল, অরুণের প্রবেশ

অরুণ। কা'র চিঠি কুমার! (কুমার অদ্ভুতভাবে ভাহার দিকে চাহিল) ও কি, অমন করে' চেয়ে রইলে যে!

লীলা। ভয় নেই, তোমার বন্ধুকে লেখা এ আমার প্রেমপত্র নম্ব-—

প্রস্থান

জয়ন্তী ৪র্থ অঙ্ক

আরুণ। আশ্চর্যা! আমি কি তাই বল্ছি!
কুমার। (চিঠি দিয়া) অরুণ, এ চিঠি তোমার?
অরুণ। হাঁ। তুমি কোধায় পেলে?

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণেব প্রবেশ

অকণ। আস্থন, আ ন!—আস্থন ধর্মাধিকার—

অনন্তরাও। তোমাদের বিষের খবর পেয়ে ভারি আনন্দ পেয়েছি সরুণ! তোমার বাবা আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, ভা' জানো বোধহয় ?

অরুণ। জানি, পিতার মতোই আপনি আমাকে স্লেহ করেন।

#### মহামায়াব প্রবেশ

- মহা। এই যে এসেছেন আপনারা,—নমস্কার, নমস্কার। আপনাদের অভ্যর্থনার কোন ক্রটি হয়নি ভো!
- অনন্ত। না, না, আমাদের জন্ম ব্যস্ত হবেন না—আমরা তো ঘরের লোক। আপনার স্বামী আমার কত অন্তরক্ষ ছিলেন, তা' ভুলে গেলেন?
- মহা। ভোল্বার আমাদের কথা নয়, কিন্তু, আপনার বে এখনও তা<sup>9</sup> মনে আছে, সে জন্য আপনার কাছে আমরা কুভজ্ঞ। অরুণ, লীলার স্থীদের পাঠিয়ে দাও,—এঁদের অভ্যর্থনা কর! (অরুণের প্রস্থান) মাপ কর্বেন, আমাকে একবার ওদিকে যেতে হবে। একা লোক—

৩ম দৃশ্য ] জয়ন্তী

সকল দিক্ আমাকেই দেখ্তে হয়! কুমার, ভুমি এঁদের কাছে ততক্ষণ থাক, আমি এখনই আস্ছি!

প্রস্থান

### স্থীদের প্রবেশ ও গান

ওই বনে বনে কেন্বের বাজে—
বাজে মন্থর মঞ্জীর ছন্দে!
ও কে স্থানর মঞ্ল সাজে ফুল-ডোর বাথে মণিবলে!
কে রঙিন পলাশ পরাগে এলায়িত কুন্তল রাঙে,
কি মদির তব্রা ষে ছাগে যুঁই চাপা মল্লিকা গন্ধে।
মর্শ্বের মর্শ্বর জাগে কম্পিত চম্পক কুঞ্জে,
উচ্ছল নর্শ্ব তড়াগে মৃত্জল-তরঙ্গ ওঞ্জে!
অন্তর বন্ধনহারা পান কবি যৌবন-ধারা
আজি রবি-চক্রমা-তারা উন্মনা মগ্র আনন্দে।

প্রস্থান

### ভৃত্যের প্রবেশ

ভূত্য। ধর্মাধিকার, বাইরে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। এই পত্রখানি আপনাকে দিতে বল্লেন!

অনন্ত। (পত্র লইয়া) এখানে তাঁর কি প্রয়োজন! (পড়িয়া)
এ যে খুব জরুরী দেখ্ছি। (অন্যান্য লোককে) ক্ষমা
কর্বেন, আমাকে এখনই একবার উঠ্তে হবে।

কিষণ। ব্যাপার কি ? অনস্ত। একটা খুন হয়েছে-— **जरा**खी [ 8र्थ **ज**रू

সকলে। খুন ?

অনস্ত। হাঁ। হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেছে। তাকে ধরবার জন্ম আদেশপত্রে আমাকে সাক্ষর কর্তে হবে!

কিষণ। কোথায় সে হত্যাকারী ?

অনস্ত। তা'তো জানি না। শেঠ মণিদত্ত বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি জানেন।

**এ**স্থান

কিষণ। মণিদত্ত! যেখানে মণিদত্ত, সেইখানেই গোলমাল! চল, দেখে আসি,—ব্যাপার কি ?

সকলের প্রস্থান

### অরুণ ও লীলার প্রবেশ

অকণ। না, আর পারিনা। মনের সঙ্গে আর কত যুদ্ধ কর্ব! লীলা। কি হয়েছে ভোমার ?

আরুণ। বল্ব ? না, বলে' ফেলি। বলে' যদি এই মর্দ্মান্তিক যাতনার হাত থেকে মুক্তি পাই। লীলা, তুমি আমাকে বলেছিলে যে আমার সব কথাই তুমি জানো। সে তোমার ভুল। শৈলেশ্বর মন্দিরের কাছে যে নেয়েটিকে তুমি দেখেছিলে—

লীলা। কে জয়ন্তী?

অরুণ। হাঁ, সে আমার স্ত্রী।

লীলা। ভোমার স্ত্রী! তুমিই সেখানে রাত্রে নোকা করে' যেতে ? অরুণ। হাঁ। লীলা। মাণিক ভোমাকেই নিয়ে যেতে १

অরুণ। হা।

লীলা। তোমাকেই সে চিঠি দিয়েছিল ?

অরুণ। হা, যে চিঠি কুনার একটু আগে আমাকে দিলে।

লীলা। ( অভ্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ) প্রভারক, কেন ভূমি গোপন করেছিলে ?

অরুণ। আমি তো গোপন করিনি লীলা। আমি বল্তে চেয়েছিলাম,—তুমি শোননি!

লীলা ৷ সভ্য ? সভ্য সে ভোমার স্ত্রী ?

অরুণ। ছিল। কিন্তু-সে আত্মহত্যা করেছে।

লীলা। আত্মহত্যা করেছে!

অরুণ। আমি শপথ করেছিলাম, সে বেঁচে থাক্তে আর কাউকে বিয়ে কর্ব ন।। আমাকে মুক্তি দিতে সে আত্মহত্যা করেছে।

শীলা। (উ-মাদের মতো হাসিয়া) তোমার স্ত্রী! তোমার স্ত্রী!!
ক্রত মহামায়ার প্রবেশ

মহা। অরুণ! অরুণ--

অরুণ। কি মা ?

মহ।। পালাও, পালাও! দাঁড়িয়ো না, ছোট। প্রত্যেক দরজায় প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। আমার ঘরের জানালা দিয়ে পালাও। তা'রা তোমাকে ধর্তে আস্ছে—

অরুণ। ধর্তে আস্ছে!—কি অপরাধে মা?

জয়স্তী [ ৪র্থ অঙ্ক

মহা। হত্যা অপরাধে---

অরুণ। হত্যা—(বিশ্বয়ে বাক্রোধ হইল।)

লীলা। হত্যা অপরাধে ? কা'কে সে হত্যা করেছে ?

মহা। আর কথা নয়,—ওই তা'রা এসে পড়্ল। পালাও, পালাও—

অনস্তরাও, মণিদত্ত প্রভৃতির প্রবেশ

মণি। আর পালাবার অবকাশ তোমার পুত্রের নেই দেবি—

লীলা। কেন তোমরা এখানে এই অত্যাচার কর্তে এসেছ ? অরুণের বিয়ে বন্ধ কর্তে এ তোমাদের হীন ষড়যন্ত্র! দেশ কি অরাজক ?

মণি। দেশ অরাজক নয় বলেই, আমরা এখানে আস্তে পেরেছি দেবি!

অনন্ত। (মহামায়াকে) দেবি, অরুণের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত। আমি বিশাস করি, সে নির্দ্দোষ। কিন্তু আইনের দাস আমি । তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হওয়া আবশ্যক। অরুণকে আমি প্রকাশ্য বিচারালয়ে হত্যাকারী বলে' উপস্থিত কর্তে চাইনা। বিশেষতঃ আজ তার বিবাহ রাত্রি। এখানেই এ ব্যাপরেরের আমি তদস্ত কর্তে চাই। অরুণ, জয়ন্তীকে তুমি হত্যা করেছ ?

অরুণ। আপনাদের কি বিশাস হয়—আমার এ হাত রক্তে কলুষিত ?

লীলা। কখনই তা' হ'তে পারে না।

৩য় দৃশ্য ] জয়ন্তী

কিষণ। আমরাও তা' বিশ্বাস করিনা।

মণি। কিন্তু প্রমাণ ?

কুমার। ধর্মাধিকার, এ অভিযোগ মিথ্যা। আপরাধী আমি— আমাকে বন্দী করে' নিয়ে চলুন। এদের বিবাহ-উৎসবকে মান কর্বেন না।

মণি। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও বাবাজি। মণিদত্ত প্রমাণ প্রয়োগ না নিয়ে কখনও অভিযোগ করে না। এই অরুণের আদেশে তা'র অনুচর মাণিক শৈলেশ্বর মন্দিরের রক্ষক সোমনাথের কন্সা জন্মন্তীকে হত্যা করেছে। মাণিককে আমি বন্দী করিয়েছি,—সে একথা স্বীকার করেছে যে অরুণের আদেশে—

অরুণ। আমার আদেশে ?

মণি: হাঁ, ভোমার আদেশে সে তা'কে হত্যা করেছে !

অনন্ত। কিন্তু হত্যা কর্বার কারণ ?

মণি। কারণ-লীলাকে বিয়ে করা।

অনন্ত। তা'র মানে ?

মণি। উনি শপথ করেছিলেন যে, সে বেঁচে থাকতে আর বিয়ে কর্বেন না। সে শপথ রক্ষা করেছেন—ভাকে হত্যা করে!

অনন্ত। কিন্তু সাক্ষী তো চাই!

মণি। সাক্ষা উপস্থিত। মাণিকের স্বীকারোক্তি শোনা মাত্র আমি নগৎপালকে দিয়ে তা'কে বন্দী করিয়েছি। ধর্মাধি- কারের সামনে সে মিধ্যা বল্তে পার্বে না। নিয়ে এস মাণিককে—

প্রহরীব প্রস্থান

মহা। না, না, মাণিককে নয়,—মাণিককে নয়—

অরুণ। মা! (কিছুক্ষণ চাহিয়া) ও, বুঝেছি। থাক্ প্রমাণের আর দরকার নেই। ধর্মাধিকার, আমিই দোষী, আমার যে শান্তি হয়—ব্যবস্থা করুণ।

লীলা। না, ডা' হতে পারে না। আমি শুন্তে চাই, এই শয়তানের সাক্ষীরা কি বলে!

# প্রহরীসহ মাণিকের প্রবেশ

মণি। বল মাণিক, সোমনাথের কাছে যে হত্যাকাহিনী বল্ছিলে। ক'ার আদেশে তুমি জয়ন্তীকে হত্যা করেছ ?

মহা। মাণিক! ( অরুণ তাঁহার দিকে চাহিল)

অরুণ। না, ওকে তা বল্তে হবে না। আমি দ্বীকার কচ্ছি, আমি দোষী!

#### সোমনাথেব প্রবেশ

মণি। এই যে সোমনাথ। ঠিক সময়েই উপস্থিত হয়েছেন। আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে।

সোম। কিসের ?

মণি। আপনার কন্তাকে কে হত্যা করেছে ?

সোম। নিয়তি।

মণি। ও-সব হেঁয়ালি ছেড়ে দিন। বলুন, আপনার ক্যাকে হত্যার জন্য মূলতঃ দায়ী কে ?

সোম। আমি।

সকলে। আপনি ?

মণি। ধর্মাধিকারের সাম্নে মিথ্যা বল্ছেন ?

সোম। বিন্দুমাত্র নয়। ভগবান জানেন, জয়ন্তীর ছুর্ভাগ্যের মূল কারণ আমি।

মণি। এ পাগ্লামির যায়গা নয়। মাণিক আপনাকে বলেনি যে অরুণের আদেশে সে আপনার কন্যাকে হত্যা করেছে ? অনন্ত। কি বলেন.—এ কথা সত্য ?

নন্দাব প্রবেশ

नन्ता। मन्शूर्विभा!

व्यक्षा नन्ता!

নন্দা। মিথ্যা কথা ধর্ম্মাধিকার। মাণিক কিছুই বলেনি।

মণি। একি সব চালাকি পেয়েছ নাকি? মাণিক, ধর্মাধি-কারের সাম নে মিথ্যা বলো না। বল, কে হভ্যা করেছে?

মাণিক। আমি।

মণি। কা'র আদেশে, ভাই বল!

মাণিক। আমার নিজের বৃদ্ধির আদেশে।

মণি। আর কেউ ভোমাকে আদেশ দেয়নি ?

মাণিক। না।

মণি। (একসঙ্গে) মিধ্যা কথা!

नना। मिथा कथारे वर्षे धर्माधिकात!

অনস্ত। মিথ্যা কথা ?

মণি। বল,—বল দেখি এইবার—

নন্দা। সেদিন ঝড়ের রাতে নৌকাড়ুবি হ'য়ে মাণিক গুরুতর আঘাত পায়, তা'তেই ওর মাধা খারাপ হয়েছে। জয়ন্তী আমার স্থী ছিল। আমি জানি, সে আত্মহত্যা করেছে।

অনন্ত। (সোমনাথকে) আপনি কি বলেন<sup>?</sup>

সোম। আমার যা' বল্বার—বলেছি, আর কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।

মণি। দিতেই হবে। আইনের বলে জোর করে' আমরা আপনার উত্তর নেব।

সোম। পার,---ন'ও! মণিদত্ত, কতা আমার--তোমার নয়।

মণি। কিছু যায় আসে না। হত্যার অভিযোক্তা রাজা—তুমি নও। পিতা যদি হত্যাকারী হয়,—রাজা তাকেও শাস্তি দেবেন।

সোম। বেশ, তাই হোক।

মণি। এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে মাণিকের কথা সত্য নর, নন্দার কথা সত্য নয়। সত্য বলবার ভয়ে সোমনাথ উত্তর দিতে অস্বীকার কর ছেন!

অনস্ত। কিন্তু, তাঁর কন্মার হত্যাকারীর শাস্তি বিধান কর্তে তাঁব কি আপত্তি থাকতে পারে ?

মণি। অরুণ অর্থ দিয়ে ওঁর মুখ বন্ধ করেছে। প্রকৃত ব্যাপার

আপনি নিশ্চয়ই বুঝ্তে পেরেছেন ধর্মাধিকার। জ্বয়ন্তীকে যে-ই হত্যা করুক,—অরুণের আদেশেই সে মরেছে!

## দাপক ও জয়স্তীর প্রবেশ

मी**পक। भि**था कथा। जयुरी मद्रान!

অরুণ। জয়ন্তী-জয়ন্তী -- (তাহাকে ধরিল)।

সকলে। জয়ন্তী!

অনস্ত। এই জয়ন্তী! তবে সে হত হয়নি?

সোম। না, দীপক তার প্রাণরক্ষা করেছে।

মণি। তা'হলে হত্যার চেষ্টা তো একটা হয়েছিল ?

- দীপক। তা'ও নয়। মাণিকের সাথে জয়ন্তী আস্ছিল অরুণের কাছে। ঝড়ে নৌকাডুবি হয়েছিল,—জয়ন্তীকে আমি উদ্ধার করেছিলাম।
- অরুণ। জয়ন্তী. তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না জয়ন্তী! সর্ববন্ধ যায় যাক্। তোমাকে নিয়ে আমি সমস্ত দুঃখকফ মাধা পেতে নেব।
- কুমার। সর্ববন্ধ বাবে কেন অরুণ ? আমার বন্ধুর বিবাহে আমি কি সামান্ত যৌতুক দিতে পারি না ? মনিদত্তের ঋণ আমি শোধ করে দেব।
- জয়ন্তী। (প্রণাম করিয়া মহামায়াকে) মা, আমি কি পায়ে স্থান পাব না ?
- মহা। 'হুমি আমার গৃংলক্ষী জয়ন্তী।

# তুলিয়া আশীর্কাদ কবিলেন

মণি। আছো, ভোমাদের লক্ষ্মীলাভ হোক্।

প্রস্থানোগ্যত

- দীপক। (ধরিয়া ফেলিয়া) অপেক্ষা, অপেক্ষা বন্ধু! ভোমার অ্যাচিত উপকারের পুরস্কার নিয়ে যাও। ধর্ম্মাধিকার, এই লোকটাকে যদি আমি গলা টিপে মেরে ফেলি, আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সে কি আমার অপরাধ হবে ?
- মণি। পাগ্লামো করো না। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। অনস্ত। অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্ম রাজশক্তি রয়েছে দীপক, নিজের হাতে তা' তুলে নিতে নেই। মণিদত্ত, তুমি চক্রান্ত করে' আজকের আনন্দ-বাসরকে তিক্ত করে' তুলেছ।
- মণি। শাস্তি ? কেন ? আমি কি করেছি ?

ভা'র শাস্তি কি জানো ?

- অনস্ত। কি করেছ, তার বিচার কা'ল হবে। আজ তুমি বন্দী। মণি। বন্দী ? অবিচার,—দোরতর অবিচার।
- কুমার। ধর্মাধিকার, আমার অমুরোধ—আজ এই উৎসবের দিনে ওকে আপনি ক্ষমা করুণ। ওর সমস্ত প্রাপ্য আমি কালই মিটিয়ে দেব। আজ এই আনন্দের দিনে কারও মুধ যেন মলিন না থাকে।
- অনন্ত। ষাও মণিদত্ত, এই মহাপ্রাণ যুবকের অনুরোধে তোমাকে আমি ক্ষমা কর্লাম।

মণিদত্তের প্রস্থান

- অরুণ। (দীপককে) বন্ধু, তুমি জয়ন্তীর জীবন রক্ষা করেছ। আমার সমস্ত তুর্বব্যবহার ক্ষমা করে'—এস আমায় আলিঙ্গন দাও।
- দীপক। ভোমার সমস্ত অপরাধ তখনই ক্ষমা করেছি অরুণ, যখনই তুমি জয়ন্তীকে স্ত্রী বলে' গ্রহণ করেছ।
- অনন্ত। বিবাহ-বাসরে এই আকস্মিক ও অনর্থক গোলমালে আমরা সকলেই চুঃখিত। আবার হাস্থে, লাস্থে, আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠক এই উৎসব-ক্ষেত্র।
- দীপক। কঠিন ব্যথার মাঝেই মেলে আমাদের সবচেয়ে বড় স্থথের সন্ধান। দাঁড়াও, দাঁড়াও জয়ন্তী তুমি অরুণের পাশে, আমি দেখি,—আমি দেখি। আমি কাঁদি, আমি হাসি। ( তুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া ) এইতো সত্য, এইতো শিব, এইতো স্থন্দর। বাজাও—বাজাও শঙ্ম,—দাও উলুধানি।
- অরুণ। বাজাও শব্ধ, দাও উলুধ্বনি! এ উৎসব শুধু আমার জন্ম নয়; লীলারও আজ শুভ পরিণয়। এস লীলা, ভোমার চির-আকাজ্জিতের হাতে ভোমাকে সঁপে দিই। এস কুমার, আমার ভগিনীকে তুমি গ্রহণ কর।—এ ভোমার উদারভার প্রতিদান নয় বন্ধু,—এ আমার কর্ত্তব্যের সম্প্রদান। বাজাও শুখ,—দাও উলুধ্বনি।

মাণিক নন্দার হাত ধরিয়া সন্মুখে জানিল—
মাণিক। আজ হাঁ-ও শুন্ব না, না-ও শুন্ব না। দেবো ভোমার
১০১

জয়ন্তী

গলায় পরিয়ে আজ এই মিলন-মালা। (মালা পরাইয়া) বাজাও শব্ধ— ।। উঃ কি বেরসিক। (মাণিকের গলায় মালা পরাইয়া)

ি ৪র্থ অঙ্ক

নন্দা। উঃ, কি বেরদিক ! (মাণিকের গলার মালা পরাইয়া)
দাও উলুধ্বনি।

যবনিকা।